## জীবন-স্মৃতি



### প্রকাশক—জীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শিলাইদহ, নদীয়া।

আদিত্রাহ্মসমাজ প্রেস্

ee, আপার চিৎপুর রোড ,—কলিকতা
শীবণগোপাল চক্রবরী ছারা মুদ্রিত

সক্ষম্বদংরক্ষিত ১৩১৯

# জীবন-শ্বৃতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর \* \* \*





## জীবন-স্মৃতি।

শ্বৃতির পটে জীবনের ছবি কে জাঁকিয়া যায় জ্বানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকন। রাথিবার জন্ম সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিক্রচি অমুসারে কত কি বাদ দেয় কত কি রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিষকে পাছে ও পাছের জিনিবকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র ঘিধা করে না। রস্তত তাহার কাল্লই ছবিআঁকা, ইতিহাস লেখা নয়।

এইরূপে জীবনের বাহিরের দিকে ঘটনার ধারা চলিয়াছে, আর ভিতরের দিকে সঙ্গে সঙ্গে ছবি আঁকা চলিতেছে। ছয়ের মধ্যে যোগ আছে অঞ্চ ছুই ঠিক এক নতে।

আমাদের ভিতরের এই চিত্রপটের দিকে ভাল করিয়া তাকাইবার আমা-দের অবসর থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে ইহার এক একটা অংশের দিকে আমল্লা দৃষ্টিপাত করি। কিন্তু ইহার অধিকাংশই অন্ধনরে অগোচরে পড়িয়া থাকে। যে চিত্রকর অনবরত আঁকিভেছে, সে যে কেন আঁকিভেছে, ভাহার লাল্লা যথন শেষ হইবে তথন এই ছবিগুলি যে কোন্ চিত্রশালার টাদ্রাইয়া স্নান্থা ইইবে, তাহা কে বলিতে পারে। ক্ষমেক বংসর পূর্বের একদিন কেহ আমাকে আমার জীবনের ঘটনা কিজাসা করাতে একবার এই ছবির ঘরে থবর লইতে গিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম জীবন-বৃত্তান্তের ত্রই চারিটা মোটামুটি উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ক্ষান্ত হইব। কিন্তু ঘার খুলিয়া দেখিতে পাইলাম জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে—তাহা কোন্ এক অদৃষ্ঠ চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রং পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রং তাহার নিজের ভাগুরের; সে রং তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে—
স্কৃতরাং পটের উপর যে ছাপ পড়িয়াছে তাহা আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না।

এই শ্বৃতির ভাণ্ডারে অত্যন্ত যথাযথরপে ইতিহাসসংগ্রহের চেফা ব্যর্থ হইতে পারে কিন্তু ছবি দেখার একটা নেশা আছে, সেই নেশা আমাকে পাইয়া বসিল। যথন পথিক যে পথটাতে চলিতেছে বা যে পান্থশালায় বাস করিতে ছ তথন সে পথ বা সে পান্থশালা তাহার কাছে ছবি নহে,—তথন তাহা অত্যন্ত বেশি প্রয়োজনায় এবং অত্যন্ত অধিক প্রত্যক্ষ। যথন প্রয়োজন চুকিয়াছে, যথন পথিক তাহা পার হইয়া আসিয়াছে তথনি তাহা ছবি হইয়া দেখা দেয়। জীবনের প্রভাতে যে সকল সহর এবং মাঠ, নদী এবং পাহাড়ের ভিতর দিয়া চলিতে হইয়াছে, অপরাক্তে বিশ্রামশালায় প্রবেশের পূর্বের যথন তাহার দিকে ফিরিয়া তাকানো যায়, তথন আসম দিবাবসানের আলোকে সমস্তটা ছবি হইয়া চোথে পড়ে। পিছন ফিরিয়া সেই ছবি দেখার অবসর যথন ঘটিল, সে দিকে একবার যথন তাকাইলাম, তথন তাহাতেই মন নিবিষ্ট হইয়া গেল।

মনের মধ্যে যে ওংস্থক্য জন্মিল তাহা কি কেবলমাত্র নিজের অতীত জীবনের প্রতি স্বাভাবিক মমরজনিত ? অবস্থা, মমতা কিছু না থাকিয়া ু্যার না—কিন্তু ছবি বলিয়াই ছবিরও একটা আকর্ষণ আছে। উত্তর্গ্ণনামচরিতের প্রথম অঙ্কে সীতার চিত্তবিনোদনের জন্ম লক্ষ্মণ যে ছবিগুলি তাঁহার সন্মুধে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাদের সঙ্গে সীতার জীবনের যোগ ছিল বলিয়াই যে তাহারা মনোহর তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই স্মৃতর মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা চিরন্মরণীয় করিয়া রাখিবার যোগ্য। কিন্তু বিষয়ের মর্য্যাদার উপরেই যে সাহিত্যের নির্ভর তাহা নহে; যাহা ভাল করিয়া অনুভব করিয়াছি তাহাকে অনুভবগম্য করিয়া তুলিডে পারিলেই মানুষের কাছে তাহার আদর আছে। নিজের স্মৃতির মধ্যে যাহা চিত্ররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে কথার মধ্যে ফুটাইতে পারিলেই তাহা সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য।

এই স্মৃতি-চিত্রগুলিও সেইরূপ সাহিত্যের সামগ্রী। ইহাকে জীবনরুত্তান্ত লিখিবার চেম্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল করা হইবে। সে হিসাবে এ লেখা নিতার্<sup>নি</sup>সসম্পূর্ণ এবং অনাবশ্যক।

#### শিক্ষারন্ত ।

আমরা তিনটি বালক একসঙ্গে মাসুষ হইতেছিলাম। আমার সঙ্গী ত্রটি আমার চেয়ে তুই বছরের বড়। তাঁহারা বথন গুরুমহাশয়ের কাছে পড়া আরম্ভ করিলেন আমারও শিক্ষা সেই সময়ে স্কুরু হইল। কিন্তু সে কথা আমার মনেও নাই।

কেবল মনে পড়ে, "জল পড়ে পাতা নড়ে।" তথন "কর, থল" প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, "জল পড়ে পাতা নড়ে।" আমার জীবনে এইটেই আদিকবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও যথন মনে পড়ে তথন বুঝিতে পারি কবিতার মধ্যে মিল জিনিষটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যথন ফুরায় তথনো তাহার ঝক্কারটা ফুরায় না—মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে থেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতক্তের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।

এই শিশুকালের আর একটা কথা মনের মধ্যে বাঁধা পড়িয়া গেছে।

আমাদের একটি অনেক কালের থাজাঞ্চি ছিল, কৈলাস মুখুযো ভাহার নাম। সে আমাদের ঘরের আত্মীয়েরই মত। লোকটি ভারি রসিক। সকলের সঙ্গেই তাহার হাসি তামাসা। বাড়িডে নুজনসমাগত জামাভাদিগকে সে বিজ্ঞাপে কৌতুকে বিপন্ন করিয়া তুলিত। মৃত্যুর পরেও ভাহার কৌতুকপরজ কমে নাই এরপ জনশতি আছে। একসময়ে আমার গুরুজনেরা প্ল্যাঞ্চেট-যোগে পরলোকের সহিত ডাক বসাইবার চেক্টায় প্রবৃত ছিলেন। একদিন **डाँशां**कत भ्राप्तिकरेवेत পिन्मित्वत द्राथाय देकनाम सूथ्र्यात्र नाम त्नथा निना ভাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তুমি যেখানে আছ সেথানকার ব্যবস্থাটা কিরূপ, বল দেখি। উত্তর আসিল, আমি মরিয়া যাহা জানিয়াছি, আপনারা 🐣 🖼 🖹 তাহা ফাঁকি দিয়া জানিতে চান ? সেটি হইবে না।

সেই কৈলাস মুখুয়ো আমার শিশুকালে অতি দ্রুতকেগে মস্ত একটা ছড়ার মত বলিয়া আমার মনোরঞ্জন করিত। সেই ছডাটার প্রধান নায়ক ছিলাম আমি এবং তাহার মধ্যে একটি ভাবী নায়িকার নিঃসংশয় সমাগমের আশা অতিশয় উজ্জ্বভাবে বর্ণিত ছিল। এই যে ভুবন মোহিনী বধুটি ভবিতব্যতার কোল আলো করিয়া বিরাজ করিতেছিল ছড়া শুনিতে শুনিতে তাহার চিত্রটিতে মন ভারি উৎস্থক হইয়া উঠিত। **আপাদমন্তক তাহার বে বহুমূল্য** অলঙ্কারের তালিকা পাওয়া গিয়াছিল এবং মিলনোৎসবের যে অভূতপূর্বৰ সমা-রোহের বর্ণনা শুনা যাইত তাহাতে অনেক প্রবীনবয়ক্ষ স্থবিবেচক ব্যক্তির মন চঞ্চল হইতে পারিত—কিন্তু বালকের মন যে মাভিয়া উঠিত এবং চোধের শান্নে নানাবর্ণে বিচিত্র আশ্চর্য্য স্থুখচ্ছবি দেখিতে পাইত ভাহার মূল কারণ ছিল সেই দ্রুত-উচ্চারিত অনর্গল শব্দচ্ছটা এবং ছন্দের দোলা। **শিশুকালের** সাহিত্যরসভোগের এই চুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে—আর মনে পড়ে, "রষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান।" 🛕 ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত। তাহার পরে যে কথাটা মনে পড়িতেছে, ভাহা ইক্লে যাওয়ার সূচনা।

একদিন দেখিলাম দাদা এবং আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ভাগিনের সভা, ইস্কুলে গেলেন, কিন্তু আমি ইন্থলে যাইবার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইলাম না। উট্রেভ:স্ববে কালা ছাড়া যোগ্যতা প্রচার করার আর কোনো উপায় আমার হাতে ছিলনা। ইহার পূর্বের কোনো দিন গাড়িও চড়ি নাই, বাড়ির বাহিরও হই নাই, তাই সত্য যথন ইন্ধুল-পথের ভ্রমণ-বৃত্তাস্তটিকে অভিশয়োক্তি অলহারে প্রত্যহুই অত্যুক্তক করিয়া তুলিতে লাগিল তথন ঘরে আর মন কিছুতেই টি কিভে চাহিল না। যিনি আমাদের শিক্ষক ছিলেন তিনি আমার মোহ বিনাশ করিবার ক্ষয় প্রবল চপেটাঘাতসহ এই সারগর্ভ কথাটি বলিয়াছিলেন:—"এখন ইন্ধুলে যাবার ক্ষয় যেমন কাঁদিতেছ, না যাবার ক্ষয়া ইহার চেয়ে অনেক বেলি কাঁদিতে হইবে।" সেই শিক্ষকের নাম ধাম আকৃতি প্রকৃতি আমার কিছুই মনে নাই—কিন্তু সেই গুরুক্ বুকি ও গুরুতর চপেটাঘাত স্পান্ট মনে কাগিতেছে। এত বড় অব্যর্থ ভবিগ্রঘণী জীবনে আর কোনোদিন কর্ণগোচর হয় নাই।

কান্নার জোরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে অকালে ভর্ত্তি ইইলাম। সেখানে কি শিক্ষালাভ করিলাম মনে নাই কিন্তু একটা শাসনপ্রণালীর কথা মনে আছে। পড়া বলিতে না পারিলে ছেলেকে বেঞ্চে দাঁড় করাইয়া তাহার ছুই প্রসারিত হাতের উপর ক্লাসের অনেকগুলি শ্লেট একত্র করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইত। এরূপে ধারণাশক্তির অভ্যাস বাহির ইইতে অন্তরে সঞ্চারিত ইইতে পারে কি না তাহা মনস্তর্থবিদ্দিগের আলোচ্য।

এমনি করিয়া নিতান্ত শিশুবরসেই আমার পড়া আরম্ভ হইল। চাকরদের
মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়াই আমার সাহিত্যচর্চ্চার সূত্রপাভ

হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অমুবাদ ও কৃত্তিবাস রামায়ণই
প্রধান। সেই রামায়ণ পড়ার একটা দিনের ছবি মনে স্পন্ট জাগিতেছে।

সেদিন মেঘলা করিয়াছে; বাহিরবাড়িতে রাস্তার ধারের লখা বারান্দান্টাতে খেলিতেছি। মনে নাই সত্য কি কারণে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্ম হঠাৎ "পুলিস্মান্" "পুলিস্মান্" করিয়া ভাকিতে লাগিল। পুলিস্মানের কর্ত্তব্যসম্বক্ষে অত্যন্ত মোটামুটিরকবের একটা ধারণা আমার ছিল। আমি জানিতাম একটা লোককে অপরাধী বলিরা ভাহাদের হাতে দিবামাত্রই, কুমীর বেমন খাজকাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিদ্ধ করিরা জলের তলে জদৃশ্য হালা

যায় তেমনি করিয়া হতভাগ্যকে চাপিয়া ধরিয়া অতলম্পর্ণ থানার মধ্যে অন্তর্হিত্ত
হওয়াই পুলিশ কর্ম্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম। এরপ নির্মম শাসনবিধি ইইতে
নিরপরাধ বালকের পরিত্রাণ কোথায় তাঁহা ভাবিয়া না পাইয়া একেবারে
অন্তঃপুরে দৌড় দিলাম ;—পশ্চাতে তাহারা অনুসরণ করিতেছে এই অন্ধভয়
আমার সমস্ত পৃষ্ঠদেশকে কুন্তিত করিয়া তুলিল। মাকে গিয়া আমার আসর
বিপদের সংবাদ জানাইলাম ; তাহাতে তাঁহার বিশেষ উৎকণ্ঠার লক্ষণ প্রকাশ
পাইলনা। কিন্তু আমি বাহিরে যাওয়া নিরাপদ বোধ করিলাম না। দিদিমা
—আমার মাতার কোনো এক সম্পর্কে খুড়ি—বে কুন্তিবাসের রামায়ণ পড়িতেন
সেই মার্কেল কাগজমন্ডিত কোণ-ছেড়া-মলাটওয়ালা মলিন বইথার্নি স্কালে
লইয়া মায়ের ঘরের ঘারের কাছে পড়িতে বসিয়া গেলাম। সম্মুথে অন্তঃপুরের
আঙিনা ঘেরিয়া চৌকোণ বারাম্দা ; সেই বারাম্দায় মেঘাচ্ছয় আকাশ হইতে
অপরাক্রের মান আলো আসিয়া পড়িয়াছে। রামায়ণের কোনো একটা করণ
বর্ণনায় আমার চোথ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া দিদিমা জোর করিয়া আমার
হাত হইতে বইটা কাডিয়া লইয়া গেলেন।

#### ঘর ও বাহির।

আমাদের শিশুকালে ভোগবিলাসের আয়োজন ছিলনা বলিলেই হয়।
মোটের উপরে তথনকার জীবনযাত্রা এখনকার চেয়ে অনেক বেশি সাদাসিধা
ছিল। তথনকার কালের ভদ্রলোকের মানরক্ষার উপকরণ দেখিলে এখনকার
কাল লক্ষায় তাহার সঙ্গে সকল প্রকার সম্বন্ধ অস্বীকার করিতে চাহিবে।
এই ত তথনকার কালের বিশেষক, তাহার পরে আবার বিশেষভাবে আমাদের
বাড়িতে ছেলেদের প্রতি অত্যন্ত বেশি দৃষ্টি দিবার উৎপাত একেবারেই
ছিলনা। আসলে, আদর করা ব্যাপারটা অভিভাবকদেরই বিনোদনের জন্ম,
ছেলেদের পক্ষে এমন বালাই আর নাই।

আমরা ছিলাম চাকরদেরই শাসনের অধীনে। নিজেদের কর্ত্তব্যকে সরল করিয়া লইবার জম্ম তাহারা আমাদের নড়াচড়া একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। সেদিকে বন্ধন হতই কঠিন থাক্ অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা— সেই স্বাধীনতার আমাদের মন মুক্ত ছিল। থাওয়ানো পরানো সাজানো গোজানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারিদিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধরা হয় নাই।

আহারে আমাদের সৌথিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড় চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এথনকার ছেলের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বেব কোনো দিন কোনো কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা শাদা জামার উপরে আম একটা শাদা জামাই যথেই ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্ঠকে দোষ দিই নাই। কেবল আমাদের বাড়ির দরজি নেয়ামত থলিকা অবহেলা করিয়া আমাদের জামায় পকেটযোজনা অনাবশুক মনে করিলে ত্বঃখবোধ করিতাম,—কারণ, এমন বালক কোনো অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই পকেটে রাথিবার মত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই; বিধাতার কুপায় শিশুর ঐশর্য্য সম্বন্ধে ধনী ও নির্দ্ধনের ঘরে বেশি কিছু তারতম্য দেখা যায় না। আমাদের চটি জুতা একজোড়া থাকিত, কিন্তু পা হুটা যেথাকে থাকিত সেথানে নহে। প্রতিপদক্ষেপে তাহাদিগকে আগে আগে নিক্ষেপ করিয়া চলিতাম—তাহাতে যাতায়াতের সময় পদচালনা অপেক্ষা জুতাচালনা এক বাছল্য পরিমাণে হইত যে পাছুকাস্থপ্তির উদ্দেশ্য পদে পদে ব্যর্থ হইয়া যাইত।

আমাদের চেয়ে বাঁহারা বড় তাঁহাদের গতিবিধি, বেশভ্ষা, আহারবিহার, আরামআমোদ, আলাপআলোচনা সমস্তই আমাদের কাছ হইতে বহুদূরে ছিল। তাহার আভাস পাইতাম কিন্তু নাগাল পাইতাম না। এথনকার কালে ছেলেরা গুরুজনদিগকে লয়ু করিয়া লইয়াছে; কোথাও তাহাদের কোনো বাধা নাই এবং না চাহিতেই তাহারা সমস্ত পায়। আমরা এত সহজে কিছুই পাই নাই। কত তুচ্ছ সামগ্রীও আমাদের পক্ষে তুর্লভ ছিল; বড় হইলে কোনো এক সময়ে পাওয়া বাইবে এই আশায় তাহাদিগকে দূর ভবিশ্বতের জিমাদ্

শমর্পন করিয়া বসিয়া ছিলাম । তাহার ফল হইয়াছিল এই বে, তথন সামাশ্য বাহা কিছু পাইতাম তাহার সমস্ত রসটুকু পুরা আদায় করিয়া লইতাম, তাহার খোসা হইতে অগাঁঠি পর্যান্ত কিছুই ফেলা যাইত না। এখনকার সম্পন্ন ঘরের ছেলেদের দেখি তাহারা সহজেই সব জিনিষ পায় বলিয়া তাহার বারো-আনাকেই আধর্থানা কামড় দিয়া বিসর্জ্জন করে—তাহাদের পৃথিবীর অধিকাংশই তাহাদের কাছে অপব্যয়েই নফ হয়।

বাহিরবাড়িতে দোতলায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ঘরে চাকরদের মহলে আমাদের দিন কাটিত।

আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম। শ্যামবর্ণ দোহার নিলক, মাথায় লম্বা চুল, থুলনা জ্বেলায় তাহার বাড়ি। সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিন্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গন্তীর মুথ করিয়া তর্জ্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পন্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড় একটা আশক্ষা হইত। গণ্ডি পার হইয়া সীতার কি সর্ববনাশ হইয়াছিল ভাহা রামায়ণে পড়িয়াছিলাম এই জন্ম গণ্ডিটাকে নিতান্ত অবিশাসীর মত উড়াইয়া দিতে পারিতাম না।

জানালার নীচেই একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চানা বট—দক্ষিণধারে নারিকেল-শ্রেণী। গণ্ডি-বন্ধনের বন্দী, আমি জানলার থড়থড়ি থুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একথানা ছবির বহির মত দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আলিতেছে। তাহাদের কে কথন আলিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষহাটুকুও আমার পরিচিত। কেহবা ছই কানে আছ্ল চাপিয়া মুপ্ মুপ্ করিয়া ক্রভবেণে কতকগুলা ভূব পাড়িয়া চলিয়া ঘাইত; কেহবা ভূব না দিয়া গামছায় জল ভূলিয়া ঘন ঘন মাখায় ঢালিতে থাকিত; কেহবা ঞুকলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্ম বারবার ছই ছাতে জল কাটাইয়া লইয়া



হঠাৎ এক সময় ধাঁ করিয়া ভূব পাড়িত; কেহবা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা
ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে কাঁপ দিয়া পড়িয়া আজুসমর্পণ করিত; কেহবা
জলের মধ্যে নামিতে নামিতে একনিঃখাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া
লইত; কেহবা ব্যস্ত, কোনোমতে স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জক্ত
উৎস্কে; কাহারো বা ব্যস্ততা লেশমাত্র নাই, ধীরেস্কল্ফে স্নান করিয়া, গা
মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা হুই তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে কিছুবা
কুল তুলিয়া মৃত্যুমন্দ দোড়ুলগতিতে স্নানস্থিয় শরীরের আরামটিকে বায়ুতে
বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার বাত্রা। এমনি করিয়া ত্বপুর বাজিয়া
বায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশৃহ্য নিস্তব্ধ। কেবল রাজহাঁদ
ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ভূব দিয়া গুগ্লি ভূলিয়া থায়, এবং চঞ্চালনা
করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুকরিণী নির্দ্ধন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলভার স্মন্তি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন অমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেথানে যেন স্বপ্নযুগের একটা অসপ্তবের রাজত্ব বিধাভার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিভাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কি রকম, আজ ভাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব। এই বটকেই উদ্দেশ করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম—

নিশিদিসি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট,
ছোট ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট ?
কিন্তু হায়, সে বট এখন কোথায়! যে পুকুরটি এই বনস্পতির অধিষ্ঠাত্রীদেবতার দর্পণ ছিল তাছাও এখন নাই; বাহারা স্নান করিত তাছারাও
অনেকেই এই অন্তর্হিত বটগাছের ছারারই অনুসরণ করিয়াছে। আর সেই
বালক আৰু বাড়িয়া উঠিয়া নিজের চারিদিক হইতে নানাপ্রকারের মুরি

নামাইয়া দিয়া বিপুল জটিলভার মধ্যে স্থাদিনচুর্দ্দিনের ছায়ারোদ্রপাভ গণনা ক্ষরিভেছে।

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুসি যাওয়া-আসা করিতে পারিভাম না। সেইজক্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গদ্ধ আর-জালনার নানা কাঁক-ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইসারায় আমার মঙ্গে খেলা করিবার নানা চেন্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বন্ধ,—মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্ম প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল। আজ সেই 'থড়ির গণ্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড় হইয়া যে কবিতাটা লিথিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

বাঁচার পাখী ছিল সোনার বাঁচাটিতে,
বনের পাখী ছিল বনে।
একদা কি করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কি ছিল বিধাতার মনে!
বনের পাখী বলে—"খাঁচার পাখী আয়,
বনেতে বাই দোঁহে মিলে।"
থাঁচার পাখী বলে, "বনের পাখী আয়
থাঁচায় থাকি নিরিবিলে।"
বনের পাখী বলে—"না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।"
থাঁচার পাখী বলে—"হার,
আমি কেমনে বনে বাহিরিব।"

যখন একটু বড় হইয়াছি এবং চাকরদের শাসন কিঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে, যখন বাড়িতে দূতন বধ্-সমাগম হইয়াছে এবং অবকাশের সঙ্গীরূপে তাঁহার কাছে প্রভায় লাভ করিভেছি, তথন এক-একদিন মধ্যাহে সেই ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। তথন বাড়িতে সকলের আহার শেষ হইয়া গিবাছে; গৃহক**র্ম্মে** ছেদ পড়িয়াছে; অন্তঃপুর বিশ্রামে নিমগ্ন; স্নানসিক্ত শাড়িগুলি ছাতের কার্ণিসের উপর হইতে ঝুলিতেছে; উঠানের কোণে যে উচ্ছিফ্ট ভাত পড়িয়াছে তাহারই উপর কাকের দলের সভা বসিয়া গেছে। সেই নিজ্জন অবকাশে প্রাচীরের রক্ষের ভিতর হইতে এই থাঁচার পাখীর সঙ্গে ঐ বনের পাখীর চকুতে চকুতে পরিচয় চলিত! দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকিতাম—চোথে পড়িত আমাদের বাড়িভিতরের বাগান-প্রান্তের নারিকেল-খ্রেণী; তাহারই ফাঁক দিয়া দেখা যাইত সিঙ্গিরবাগান-পদ্মীর একটা পুকুর, এবং সেই পুকুরের ধারে. যে তারা গরলানী আমাদের তুর দিত তাহারই, গোয়ালঘর; আরো দূরে দেখা বাইড ভরুতূড়ার সঙ্গে মিশিয়া কলিকাভা সহরের নানা আকারের ও নানা আয়তনের উক্তনীচ ছাদের শ্রেণী মধ্যাহ্নরোক্তে প্রথর শুব্রতা বিচ্ছুরিত করিয়া পূর্ববিদিগজের পাশুবর্ণ নীলিমার মধ্যে উধাও হইয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সকল অভি দূর বাড়ির ছাদে এক একটা চিলে কোঠা উঁচু হইয়া থাকিভ; মনে হইভ ভাহারা যেন নিশ্চল ভর্জনী তুলিয়া চোথ টিপিয়া আপনার ভিতরকার রহন্ত আমার কাছে সঙ্কেতে বলিবার চেফা করিতেছে। ভিক্ক বেমন প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিদ্ধৃকগুলার মধ্যে অসম্ভব রত্মাণিক কল্পনা করে, আমিও তেমনি ঐ অজ্ঞানা বাড়িগুলিকে কড থেলা ও কত স্বাধীনতায় আগাগোড়া বোঝাই-করা মনে করিডাম ভাষা বলিতে পারি না। মাধার উপরে আকাশব্যাপী খরদীপ্তি, ভাহারই দূরভম শ্রান্ত হইতে চিলের সূক্ষ তীক্ষ ডাক আমার কানে আসিয়া পৌছিত এক সিঙ্গিরবাগানের পাশের গলিতে দিবাহৃপ্ত নিস্তন্ধ বাড়িগুলার সম্মুধ দিয়া পদারী হুর করিয়া "চাই, চূড়ী চাই, খেলোনা চাই" হাঁকিয়া বাইভ—ভাহাডে আমার সমস্ত মনটা উদাস করিয়া দিত।

পিতৃদেব প্রায়ই জ্রমণ করিয়া বেড়াইডেন, বাড়িতে থাকিডেন না। তাঁহার তেতালার ঘর বন্ধ থাকিত। থড়থড়ি থুলিয়া হাত গলাইয়া ছিট্কিনি টানিয়া দরজা খুলিতাম এবং তাঁহার ঘরের দক্ষিণ প্রান্তে একটি সোফা ছিল—সেইটিডে চুপ করিয়া পড়িয়া আমার মধ্যায় কাটিত। একে ত জনেক দিনের বন্ধ করা ঘর, নিষিন্ধপ্রবেশ, সে ঘরে বেন একটা রহস্যের ঘন গদ্ধ ছিল। তাহার পরে সম্মুথের জনশৃষ্ট খোলা ছাদের উপর রোক্র ঝাঁ ঝাঁ করিত, তাহাতেও মনটাকে উদাস করিয়া দিত। তার উপরে আরো একটা আকর্ষণ ছিল। তথন সবেমাত্র সহরে জলের কল হইয়াছে। তথন নৃতন মহিমার ওদার্য্যে ঘাঙালি পাড়াতেও তাহার কার্পণ্য হ্রক্ হয় নাই। সহরের উত্তরে দক্ষিণে তাহার দাক্ষিণ্য সমান ছিল। সেই জলের কলের সত্যযুগে আমার পিতার স্নানের ঘরে তেতালাতেও জল পাওয়া যাইত। ঝাঝরি খুলিয়া দিয়া অকালে মনের সাধ মিটাইয়া স্নান করিতাম। সে স্নান আ্রামের জন্ম নহে, কেবলমাত্র ইচ্ছাটাকে লাগাম ছাড়িয়া দিবার জন্ম। একদিকে মুক্তি, আর একদিকে বন্ধনের আশঙ্কা এই চুইয়ে মিলিয়া কোম্পানির কলের জলের ধারা আমার মনের মধ্যে পুলক-শর বর্ষণ করিত।

বাহিরের সংস্রব আমার পক্ষে যতই তুর্লভ থাক বাহিরের আনন্দ আমার পক্ষে হয় ত সেই কারণেই সহজ ছিল। উপকরণ প্রচুর থাকিলে মনটা কুঁড়ে হইয়া পড়ে, সে কেবলি বাহিরের উপরেই সম্পূর্ণ বরাত দিয়া বসিয়া থাকে, ভুলিয়া যায় আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। শিশুকালে মামুষের সর্বপ্রথম শিক্ষাটাই এই। তথন তাহার সম্বল অল্ল এবং তুক্ছ, কিন্তু আনন্দলাভের পক্ষে ইহার চেয়ে বেশি তাহার কিছুই প্রয়োজন নাই। সংসারে যে হতভাগ্য শিশু থেলার জিনিষ অপর্য্যাপ্ত পাইয়া থাকে তাহার থেলা মাটি হইয়া যায়।

বাড়ির ভিতরে আমাদের যে বাগান ছিল ভাছাকে বাগান বলিলে অনেকটা বেশী বলা হয়। একটা বাডাবি লেবু, একটা কুলগাছ, একটা বিলাভি আমড়া ও একসার নারিকেল গাছ ভাছার প্রধান সঙ্গতি। মাঝখানে

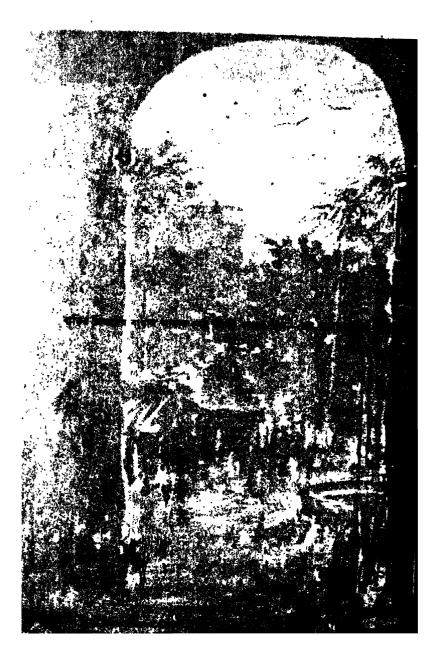



ছিল একটা গোলাকার বাঁধানো চাতাল। ভাহার ফাটলের রেখায় রেখায় ঘাস ও নানাপ্রকার গুল্ম অনধিকার প্রবেশ পূর্ববক জবর-দখলের পতাকা রোপণ করিয়াছিল। যে ফুলগাছগুলো অনাদরেও মরিতে চায় না তাহারাই. মালীর নামে কোনো অভিযোগ না আনিয়া, নিরভিমানে যথাশক্তি আপন কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইত। উত্তর কোণে একটা ঢেঁকিঘর ছিল, সেখানে গুহস্থালির প্রয়োজনে মাঝেমাঝে অস্তঃপুরিকাদের সমাগম হইত। কলি-কাতায় পল্লীজীবনের সম্পূর্ণ পরাভব স্বীকার করিয়া এই ঢেঁকিশালাটি কোন একদিন নিঃশব্দে মুখ ঢাকিয়া অন্তর্ধান করিয়াছে। প্রথম মানব আদমের স্বর্গোভানটি যে আমাদের এই বাগানের চেয়ে বেশি সুসজ্জিত ছিল আমার এরপ বিশাস নহে। কারণ, প্রথম মানবের স্বর্গলোক আবরণহীন—আয়ো-জনের দারা সে আপনাকে আচ্ছন্ন করে নাই। জ্ঞানরক্ষের ফল থাওয়ার পর হইতে যে পর্য্যন্ত না সেই ফলটাকে সম্পূর্ণ হজম করিতে পারিতেছে সে পর্য্যন্ত মামুষের সাজসভ্জার প্রয়োজন কেবলি বাড়িয়া উঠিতেছে **।** বাডির ভিতরের বাগান আমার সেই স্বর্গের বাগান ছিল-সেই আমার যথেষ্ট ছিল। বেশ মনে পড়ে শরৎকালের ভোরবেলায় ঘুম ভাঙ্<del>ভি</del>লেই এ**ই** বাগানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম। একটি শিশির-মাথা ঘাসপাতার গছ ছুটিয়া আসিড, এবং স্লিগ্ধ নবীন রোদ্রটি লইয়া আন্মদের পূবদিকের প্রাচীরের উপর নারিকেল পাতার কম্পমান ঝালরগুলির তলে প্রভাত আসিয়া মুখ বাডাইয়া দিত।

আমাদের বাড়ির উত্তর অংশে আর একথণ্ড ভূমি পড়িয়া আছে, আজ
পর্যান্ত ইহাকে আমরা গোলাবাড়ি বলিয়া থাকি। এই নামের বারা প্রমাণ
হয় কোনো এক পুরাতন সময়ে ওখানে গোলা করিয়া সম্বংসরের শস্ত রাথা হইত—তথন সহর এবং প্রনী অল্প বয়সের ভাই ভগিনীর মত অনেকটা একরকম চেহারা লইয়া প্রকাশ পাইত—এখন দিদির সঙ্গে ভাইরের মিল।

ইজিয়া পাওয়াই শক্ত।

ছুটির দিনে স্থবোগ পাইলে এই গোলাবাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম 🖡

খেলিবার জন্ম যাইতাম বলিলে ঠিক বলা হয় না। খেলাটার চেয়ে এই জারগাটারই প্রতি আমার টান বেশি ছিল। তাহার কারণ কি বলা শক্ত। বোধ হয় বাড়ির কোণের একটা নিভ্ত পোড়ো জায়গা বলিয়াই আমার কাছে তাহার কি একটা রহস্ম ছিল। সে আমাদের বাসের স্থান নহে, ব্যবহারের ঘর নহে; সেটা কাজের জন্মও নহে; সেটা বাড়িঘরের বাহির, তাহাতে নিত্য প্রয়োজনের কোনো ছাপ নাই; তাহা শোভাহীন আনাবস্থক পতিত জমি, কেহ সেথানে ফুলের গাছও বসায় নাই; এই জন্ম সেই উজাড় জায়গাটায় বালকের মন আপন ইচ্ছামত কল্পনায় কোনো বাধা পাইত না। রক্ষকদের শাসনের একটু মাত্র রন্ধ্র দিয়া যে দিন কোনো মতে এইথানে আসিতে পারিতাম সে দিন ছটির দিন বলিয়াই বোধ হইত।

বাড়িতে আরো একটা জায়গা ছিল সেটা যে কোখায় তাহা আজ্ব পর্যান্ত বাহির করিতে পারি নাই। আমার সমবয়য়া খেলার সঙ্গিনী একটি বালিকা সেটাকে রাজার বাড়ি বলিত। কখনো কখনো তাহার কাছে শুনিতাম "আজ সেথানে গিয়াছিলাম।" কিন্তু এক দিনও এমন শুভযোগ হয় নাই যখন আমিও তাহার সঙ্গ ধরিতে পারি। সে একটা আশ্চর্য্য জায়গা, সেথানে খেলাও যেমন আশ্চর্য্য খেলার সামগ্রীও তেমনি অপরূপ। মনে হইত সেটা অত্যন্ত কীছে; এক তলায় বা দোতলায় কোনো একটা জায়গায়; কিন্তু কোনোমতেই সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠেনা। কতবার বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, রাজার বাড়ি কি আমাদের বাড়ির বাহিরে? সে বলিয়াছে, না, এই বাড়ির মধ্যেই। আমি বিশ্বিত হইয়া বসিয়া ভাবিতাম, বাড়ির সকল ঘরই ত আমি দেখিয়াছি কিন্তু সে ঘর তবে কোখায় হালা যে কে সে কথা কোন দিন জিজ্ঞাসাও করি নাই, রাজ্বর যে কোখায় তাহা আজ্ব পর্যান্ত অনাবিকৃত রহিয়া গিয়াছে, কেবল এইটুকু মাত্র পাওয়া গিয়াছে যে, আমাদের বাড়িতেই সেই রাজার বাড়ি।

ছেলেবেলার দিকে যখন ভাকানো যায় তথন সবচেয়ে এই কখাটা মনে পড়ে বে, তথন জগৎটা এবং জীবনটা রহস্যে পরিপূর্ণ। সর্বত্রই বে একটি অভাবনীয় আছে এবং কথন যে ভাহার দেখা পাওয়া যাইবে ভাহার ঠিকানা নাই এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রাকৃতি বেন হাত মুঠা করিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, কি আছে বল দেখি ? কোন্টা থাকা যে অসম্ভব তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতাম না।

বেশ মনে পড়ে দক্ষিণের বারান্দার এক কোণে আতার বীচি পুঁতিয়া রোজ জল দিতাম। সেই বীচি হইতে যে গাছ হইতেও পারে একথা মনে করিয়া ভারি বিশ্বয় এবং ওৎস্থক্য জন্মিত। আতার বীজ হইতে আজও অঙ্কর বাহির হয়, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আজ আর বিশ্বয় অঙ্কুরিত হইয়া উঠে ना। সেটা আতার বীব্দের দোষ নয়, সেটা মনেরই দোষ। গুণ-দাদার বাগানের ক্রীড়া-শৈল হইতে পাথর চুরি করিয়া আনিয়া আমাদের পড়িবার ঘরের এক কোণে আমরা নকল পাহাড় ভৈরি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলাম :--তাহারই মাঝে মাঝে • ফুলগাছের চারা পু" তিয়া সেবার আতিশব্যে তাহাদের প্রতি এত উপদ্রব করিতাম যে নিতান্তই গাছ বলিয়া ভাহারা চুপ করিয়া থাকিভ এবং মরিভে ব্রিলম্ব করিত না। এই পাহাড়টার প্রতি আমাদের কি আনন্দ এবং কি বিন্মায় ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যার না। মনে বিশ্বাস ছিল আমাদের এই সৃষ্টি গুরুজনের পক্ষেও নিশ্চয় আশ্চর্য্যের সামগ্রী হইবে; সেই বিশ্বাসের বেদিন পরীক্ষা কাঁইছত গেলাম সেইদিনই আমা-দের গৃহকোণের পাহাড় ভাহার গাছপালাসমেড কোখায় অন্তর্জান করিল। ইঙ্কুল ঘরের কোণে যে পাহাড়স্মন্তির উপযুক্ত ভিত্তি নহে, এমন অকস্মাৎ এমন রুড়ভাবে সে শিক্ষালাভ করিয়া বড়ই চু:থ বোধ করিয়াছিলাম। আমাদের লীলার সঙ্গে বড়দের ইচ্ছার যে এত প্রভেদ তাহা স্মরণ করিয়া, গৃহভিতির অপসারিত প্রস্তরভার আমাদের মনের মধ্যে তাসিয়া চাপিয়া বসিল।

তথনকার দিনে এই পৃথিবী বস্তুটার রস কি নিবিড় ছিল সেই কথাই মনে পড়ে। কি মাটি, কি জল, কি গাছপালা, কি আকাশ সমস্তই তথন কথা কহিত—মনকে কোনমতেই উদাসীন থাকিতে দেয় নাই! পৃথিবীকে কেবলমাত্র উপরের তলাতেই দেখিতেছি, তাহার ভিতরের তলাটা দেখিতে পাইতেহি নী

ইহাতে কতদিন যে মনকে ধাকা দিয়াছে ভাহা বলিতে পারি না। কি করিলে পৃথিবীর উপরকার এই মেটে রভের মলাটটাকে খুলিয়া ফেলা ঘাইভে পারে ভাহার কতই প্ল্যান্ ঠাওরাইয়াছি। মনে ভাবিতাম, একটার পর আর একটা বাঁশ বদি ঠুকিয়া ঠুকিয়া পোঁজা যায় ; এমনি করিয়া অনেক বাঁশ পোঁতা হইয়া পেলে পৃথিবীর ধুব গভীরভম ভলটাকে হয় ত একর কম করিয়া নাগাল পাওয়া বাইতে পারে। মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে আমাদের উঠানের চারিধারে সারি সারি করিয়া কাঠের থাম পুঁভিয়া ভাহাতে ঝাড় টাভানো হইত। পয়লা ষাঘ হইতেই এজন্য উঠানে মাটিকাটা আরম্ভ হইত। সর্ববন্তই উৎসবের উদ্যোগের আরম্ভটা ছেলেদের কাছে অত্যস্ত ঔৎস্থক্যজনক। কিন্তু আমার কাছে বিশেষভাবে এই মাটিকাটা ব্যাপারের একটা টান ছিল। যদিচ প্রত্যেক বংসরই মাটি কাটিতে দেখিয়াছি—দেখিয়াছি গর্ত বড় হইতে হইতে একটু একটু করিয়া সমস্ত মানুষটাই গহ্মরের নীচে তলাইয়া গিয়াছে অঞ্চ ভাহার মধ্যে কোনোবারই এমন কিছু দেখা দেয় নাই যাহা কোনো রাজপুত্র ৰা পাত্ৰের পুত্রের পাতালপুরযাত্রা সফল করিতে পারে ভবুও প্রত্যেক ৰারেই আমার মনে হইত একটা রহস্যসিদ্ধুকের ডালা থোলা হইতেছে। মনে হইড যেন আর একটু খুঁড়িলেই হয়-—কিন্তু বৎসরের পর বৎসর সেল त्नरे व्यादनकृत्कृ क्लारनाद्वरितरे (बाँज़ा श्रहेक ना। श्रक्तांग्र এक्ट्रेशनि होन শেওয়াই হইল কিন্তু তোলা হইল না। মনে হইত বড়ুৱা ত ইচ্ছা করিলেই সব করাইতে পারেন তবে তাঁহারা কেন এমন অগভীরের মধ্যে থামিরা বসিরা আছেন-স্থামাদের মত শিশুর আজ্ঞা বদি থাটিত তাহা হইলে পৃথিবীর গুচুতম সংবাদটি এমন উদাসীনভাবে মাটিচাপা পড়িয়া থাকিত না। স্বার বেখানে আকাশের নীলিমা ভাহারই পশ্চাতে আকাশের সমস্ত রহস্য, সে চিন্তাও মনকে ঠেলা দিত। বেদিন বোধোদয় পড়াইবার উপলক্ষ্যে পণ্ডিতমহাশয় বলিলেন, আকাশের ঐ নীল গোলকটি কোনো একটা বাধা-মাত্ৰই নহে তথন সেটা কি অসম্ভব আশ্চৰ্য্যই মনে হইয়াছিল! তিনি বলিলেন, সিভির উপর সিঁড়ি লাগাইয়া উপরে উঠিয়া বাও না. কোবাও মাবা ঠকিবে না।

আমি ভাবিলাম সিঁড়ি সম্বন্ধে বুঝি ভিনি অনাবশুক কার্পণ্য করিতেছেন। আমি কেবলি স্থর চড়াইরা বলিতে লাগিলাম, আরো সিঁড়ি, শেষকালে বথন বুঝা গোল সিঁড়ির সংখ্যা বাড়াইয়া কোনো লাভ নাই তথন স্তন্তিত হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এবং মনে করিলাম এটা এমন একটা আশ্চর্য্য থবর যে পৃথিবীতে যাহারা মাফার মশায় তাহারাই কেবল এটা জানেন আর কেহ নয়।

#### ভূত্যরাজক তন্ত্র।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাসরাজাদের রাজস্বকাল স্থান্থের কাল ছিল না।
আমার জীবনের ইতিহাসেও ভৃত্যাদের শাসনকালটা ধথন আলোচনা করিয়া
দেখি তথন তাহার মধ্যে মহিমা বা আনন্দ কিছুই দেখিতে পাই না। এই
সকল রাজাদেব পরিবর্ত্তন বারন্ধার ঘটিয়াছে কিন্তু আমাদের ভাগো সকলতা'তেই নিমেধ ও প্রহারের বাবস্থার বৈলক্ষণা ঘটে নাই। তথন এ সম্বন্ধে
তথালোচনার অবসর পাই নাই—পিঠে যাহা পড়িত তাহা পিঠে করিয়াই লইতাম এবং মনে জানিতাম সংসারের ধর্ম্মই এই—বড় যে সে মারে, ছোট যে সে
মার থায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ, ছোটু যে সেই মারে, বড় যে সেই
মার থায়—শিধিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।

কোন্টা ছফ্ট এবং কোন্টা শিন্ট, ব্যাধ তাহা পাধীর দিক হইতে দেখে না,
নিজের দিক হইতেই দেখে। সেই জন্ম গুলি থাইবার পূর্বেই যে সতর্ক পাধী
চীৎকার করিয়া দল ভাগায় শিকারী তাহাকে গালি দেয়। মার থাইলে আমরা
কাঁদিভাম, প্রহারকর্ত্তা সেটাকে শিক্টোচিভ বলিয়া গণ্য করিভ না। বস্তুভ সেটা
ভ্তারাজদের বিরুদ্ধে সিডিশন্। আমার বেশ মনে আছে সেই সিডিশন্ সম্পূর্ণ
দমন করিবার জন্ম জল রাখিবার বড় বড় জালার মধ্যে আমাদের রোদনকে
বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেক্টা করা হইড। রোদন জিনিবটা প্রহারকারীর পক্ষে
অত্যন্ত অপ্রিয় এবং অস্ক্রিধাজনক একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।
এখন এক-একবার ভাবি ভাতাদের হাভ হইতে কেন এমন নির্মান ব্যবহার

আবাগ্য ছিলাম তাহা বলিতে পারি না। আসল কারণটা এই, ভূত্যদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ ভার পড়িয়াছিল। সম্পূর্ণ ভার জিনিবটা বড় অসঞ্ছ। পর-মাজ্মীয়ের পক্ষেও তুর্ববহ। ছোট ছেলেকে যদি ছোট ছেলে হইতে দেওয়া বায়—সে যদি থেলিতে পায়, দৌড়িতে পায়, কৌতৃহল মিটাইতে পারে ভাছা হইলেই সে সহজ হয়। কিন্তু যদি মনে কর উহাকে বাহির হইতে দিব না, থেলায় বাধা দিব, ঠাণ্ডা করিয়া বসাইয়া রাখিব ভাহা হইলে অভ্যন্ত তুরহ সমস্থার স্প্রিক করা হয়। তাহা হইলে, ছেলেমামুব ছেলেমামুবির ভারা নিজের বে ভার নিজে আনায়াসেই বহন করে সেই ভার শাসনকর্ত্তার উপরে পড়ে। তথন ঘোড়াকে মাটিতে চলিতে না দিয়া ভাহাকে কাঁধে লইয়া বেড়ান হয়। বে বেচারা কাঁধে করে ভারার মেজাজ ঠিক থাকেনা। মজুরির লোভে কাঁধে করে বটে কিন্তু ঘোড়া বেচারার উপর পদে পদে শোধ লইতে থাকে।

এই আমাদের শিশুকালের শাসনকর্তাদের মধ্যে অনেকেরই শ্বৃতি কেবল কিল-চড় আকারেই মনে আছে—তাহার ধ্বেশি আর মনে পড়ে না। কেবল একজনের কথা খুব স্পষ্ট মনে জাগিতেছে।

তাহার নাম ঈশর। সে পূর্বের গ্রামে গুরুমশারগিরি করিত। সে অত্যন্ত শুচিসংযত আচারনিষ্ঠ বিজ্ঞ এবং গস্তীরপ্রকৃতির লোক। পৃথিবীতে ভাহার শুচিতারক্ষার উপযোগী মাটি জলের বিশেষ অসম্ভাব ছিল। এইক্ষয় এই মৃথ-পিগু মেদিনীর মলিনতার সঙ্গে সর্ববদাই তাহাকে যেন লড়াই করিয়া চলিতে হইত। বিত্যুদ্বেগে ঘটি ভূবাইয়া পুকরিণীর তিন চার হাত নীচেকার জল সে সংগ্রহ করিত। স্নানের সময় তুই হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পুকরিণীর উপরিতলের জল কাটাইতে কাটাইতে অবশেষে হঠাৎ এক সময় ক্রন্ডগতিতে ভূব দিয়া লইত; যেন পুকরিণীটাকে কোনোমতে অশ্যমনক করিয়া দিয়া কাঁকি দিয়া মাথা ভূবাইয়া লওয়া তাহার অভিপ্রায়। চলিবার সময় ভাহার ক্ষিণ হতটি এমন একটু বক্রভাবে দেহ হইতে স্বতম্ম হইয়া থাকিত যে বেশ বোকা বাইত তাহার ডান হাতটা তাহার শরীরের কাপড় চোপড় গুলাকৈ পর্যান্ত

বিশ্বাস করিতেছে না। জলে হলে আকাশে এবং লোকব্যবহারের রক্ষেল রক্ষেপ্ত দোব প্রবেশ করিয়া আছে, অহোরাত্র সেই গুলাকে কাটাইয়া চলা তাহার এক বিষম সাধনা ছিল। বিশ্ব-জগৎটা কোনো দিক্ দিয়া তাহার গায়ের কাছে আসিয়া পড়ে ইহা তাহার পক্ষে অসহা। অতলম্পর্শ তাহার গায়ীয়্য ছিল। বাড় ঈবৎ বাঁকাইয়া মন্দ্র সরে চিবাইয়া চিবাইয়া সে কথা কহিত। তাহার সাধুভাষার প্রতি লক্ষ্য করিয়া গুরুজনেরা আড়ালে প্রারই হাসিতেন। তাহার সম্বন্ধে আমাদের বাড়িতে একটা প্রবাদ রটিয়া গিয়াছিল যে সে "বরানগর"কে "বরাহনগর" বলে। এটা জনশ্রুতি হইতে পারে কিন্তু আমি জানি, "অমুক লোক বসে আছেন"—না বলিয়া সে বলিয়াছিল "অপেকা করচেন।" তাহার মুথের এই সাধুপ্রয়োগ আমাদের পারিবারিক কোতুকালাপের ভাগুরের স্থনেকদিন পর্যান্ত সঞ্চিত ছিল। নিশ্চয়ই এখনকার দিনে ভদ্রঘরের কোনো ভৃত্যের মুথে 'অপেকা করচেন" কথাটা হাস্তকর নহে। ইহা হইতে দেখা বায় বাংলায় গ্রন্থের ভাষা ক্রমে চলিতভাষার দিকে নামিতেছে এবং চলিতভাষা গ্রন্থের ভাষার দিকে উঠিতেছে;—একদিন উভয়ের মধ্যে যে আকাশ পাতাল ভেদ ছিল এখন তাহা প্রতিদিন ঘূচিয়া আসিতেছে।

এই ভূতপূর্বব গুরুমহাশয় সদ্ধাবেলায় আমাদিগকে সংযত রাথিবার জল্য একটি উপায় বাছির করিয়াছিল। সদ্ধাবেলায় নিউক্তর তেলের ভাঙা সেজের চারদিকে আমাদের বসাইয়া সে রামায়ণ মহাভারত শোনাইত। চাকরদের মধ্যে আরও তুই চারিটি ভ্রোতা আসিয়া জুটিত। ক্ষীণ আলোকে ঘরের কড়িকাঠ পর্যস্ত মস্ত মস্ত ছায়া পড়িত, টিক্টিকি দেয়ালে পোকা ধরিয়া থাইত, চামচিকে বাছিরের বারান্দায় উল্লন্ত দরবেশের মত ক্রমাগত চক্রাকারে খুরিত, আময়া দ্বির ছইয়া বসিয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম। বেদিন কুশলবের কথা আসিল, বীরবালকেরা তাছাদের বাপথুড়াকে একেবারে মাটি করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল, সেদিনকার সন্ধ্যাবেলার সেই অস্পন্ত আলোকের সভা নিস্তন্ধ ওংস্ক্রের নিবিড়তায় বে কিরপ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল ভাহা এখনো মনে পড়ে। এদিকে রাড হইডেছে, আমাদের জাগরণকালের মেয়াদ ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু

পরিণামের অনেক বাকি। এহেন সন্ধটের সময় হঠাৎ আমাদের পিতার অস্ফু-চরঃকিশোরী চাটুযো আসিয়া দাশুরায়ের পাঁচালি গাহিয়া অতি ক্রত গতিতে বাকি অংশটুকু পূরণ করিয়া গেল;—কৃত্তিবাসের সরল পয়ারের মৃত্যুন্দ কল-ধ্বনি কোথায় বিলুপ্ত হইল—অনুপ্রাসের ঝক্মকি ও ঝল্পারে আমরা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম।

কোনো কোনোদিন পুরাণপাঠের প্রসঙ্গে শ্রোভ্সভায় শাস্ত্রঘটিত তর্ক উঠিত, ঈশর স্থাভার বিজ্ঞতার সহিত তাহার মামাংসা করিয়া দিত। যদিও ছোটো ছেলেদের চাকর বলিয়া ভূতাসমাজে পদময়াাদায় সে অনেকের চেয়ে হীন ছিল, তবু, কুরুসভায় ভীয় পিতামহের মত, সে আপনার কনিষ্ঠদের চেয়ে নিম্ম আসনে বসিয়াও আপন গুকুগোরব অবিচলিত রাথিয়াছিল'।

এই আমাদের পরম প্রাক্ত রক্ষকটির যে একটি দুননলতা ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্যের অন্যুরোধে অগত্যা প্রকাশ করিতে হইল। সে আফিম থাইত।
এই কারণে তাহার পুটিকর আহারের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই জন্ম আমাদের বরাদ্দ ছুধ যথন সে আমাদের সান্নে আনিয়া উপস্থিত করিত তথন সেই
ছুধ সম্বন্ধে বিপ্রকাশ অপেক্ষা আক্ষণ শক্তিটাই তাহার মনে বেশি প্রবল ইইয়া
উঠিত। আমবা ছুধ থাইতে স্বভাবতই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিলে আমাদের
স্বাস্থ্যোয়তির দায়ির পালুদ্রু-ভগলক্ষ্যেও সে কোনোদিন দিতায়বার অন্যুরোধ
স্বাব্রদ্যি করিত না।

আমাদের জলথাবার সম্বন্ধেও তাহার অত্যন্ত সক্ষোচ ছিল। আমরা ধাইতে বাসিতাম। লুচি আমাদের সামনে একটা মোটা কাঠের বারকোসেরাশ করা থাকিত। প্রথমে তুই একথানি মাত্র লুচি যথেষ্ট উঁচু হইতে শুচিতা বাঁচাইয়া সে আমাদের পাতে বর্ষণ করিত। দেবলোকের অনিচ্ছা-সন্থেও নিতান্ত তপস্থার জোরে যে বর মানুষ আদায় করিয়া লয় সেই বরের মত, লুচি কয়থানা আমাদের পাতে আসিয়া পড়িত; তাহাতে পরিবেষণকর্তার কুঠিত দক্ষিণ হত্তের দাক্ষিণ্য প্রকাশ পাইত না। তাহার পর ঈশার প্রশ্ন করিত, আরো দিতে হইবে কি না। আমি জানিতাম কোনু উত্তরটি সর্বা-

পেক্ষা সত্তর বলিরা ভাষার কাছে গণ্য হইবে। ভাষাকে বঞ্চিত করিরা বিভীয়বার পূচি চাহিতে আমার ইচ্ছা করিত না। বাজার হইতে আমাদের জন্ম বরাদ্দমত জলধাবার কিনিবার পরসা ঈশ্বর পাইত। আমরা কি থাইতে চাই প্রতিদিন সে ভাষা জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। জানিতাম সন্তা জিনিব কর্মাস করিলে সে খুসি হইবে। কথনো মুড়ি প্রভৃতি লঘু পথ্য, কথনো বা ছোলাসিক চিনাবাদামভাজা প্রভৃতি অপথ্য আদেশ করিভাম। দেখিভাম শাত্রবিধি আচারতত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে ঠিক স্ক্রম বিচারে ভাষার উৎসাহ বেমন প্রবল ছিল আমাদের পথ্যাপথ্য সম্বন্ধে ঠিক তেমনটি ছিল না।

#### নৰ্মাল স্কুল।

ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে বধন পড়িতেছিলাম তথন কেবলমাত্র ছাত্র হইয়া থাকিবার বে হীনতা ভাহা মিটাইবার একটা উপায় বাহির করিয়াছিলাম। স্পামাদের বারান্দার একটি বিশেব কোনে আমিও একটি ক্লাস খুলিরাছিলাম। রেলিংগুলা ছিল আমার ছাত্র। একটা কাটি হাতে করিয়া চৌকি লইরা ভাহা-দের সামনে বসিয়া মাস্টারি করিতাম। রেলিংগুলার মধ্যে কে ভাল ছেলে এবং কে মন্দ ছেলে ভাহা একেবান্ধে স্থির করা ছিল। এমন কি ভাল মানুষ রেলিং ও মুঠ রেলিং, বৃদ্ধিমান রেলিং ও বোকা 'রেলিভের ধঞ্জীর প্রভেষ আমি বেন স্থাপন্ট দেখিতে পাইভাম। ছক্ট রেলিংগুলার উপর ক্রমাগভ আমার লাঠি পডিরা পডিরা ভাহাদের এমনি চর্দ্দশা ঘটিরাছিল যে প্রাণ থাকিলে ভাহারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিত। লাঠির চোটে যভই তাহাদের বিকৃতি ঘটিত ততই তাহাদের উপর রাগ কেবলি বাড়িয়া উঠিত ; 奪 করিলে ভাহাদের বে বথেষ্ট শান্তি হইভে পারে ভাহা বেন ভাবিরা কুলাইভে পারিতাম না। আমার সেই নীরব ক্লাসটির উপর কি ভরত্বর মাষ্ট্রারি বে করি-রাছি ভাহার সাক্ষ্য দিবার জন্ম আজ কেহই বর্তমান নাই। আমার সেই সেকালের দারুনির্শ্বিত ছাত্রগণের স্থলে সম্প্রতি গৌহনির্শ্বিত রেলিং ভর্ত্তি হই-·গাছে—কামাদের উত্তরবর্ত্তিগণ ইহাদের শিক্ষকতার ভার **আত্ত** কেই প্রহণ করে নাই; করিলেও তথনকার শাসনপ্রণালীতে এখন কোনো ফল হইত না ।
ইহা বেশ দেখিরাছি শিক্ষকের প্রদন্ত বিচ্ছাটুকু শিখিতে শিশুরা অনেক বিলক্ষ
করে, কিন্তু শিক্ষকের ভাবথানা শিথিয়া লইতে তাহাদিগকে কোনো তঃখ
শাইতে হর না। শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে সমস্ত অবিচার, অধৈর্য্য,
ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল অস্থান্থ শিক্ষণীর বিষয়ের চেয়ে সেটা স্কৃতি সহক্রেই
আয়ন্ত করিয়া লইয়াছিলাম।—ইংথের বিষয় এই যে, কাঠের রেলিঙের মত
নিতান্ত নির্বাক ও চল পদার্থ ছাতৃ। আর কিছুর উপরে সেই সমস্ত বর্ষরতা
প্রয়োগ করিবার উপায় সেই তুর্নল বয়সে আমার হাতে ছিল না। কিন্তু
বিদিচ রেলিংশ্রেণীর সঙ্গে ছাত্রের শ্রেণীতে পার্থক্য ছিল তবু আমার
সঙ্গে আর সঙ্কীর্ণিটন্ত শিক্ষকের মনস্তর্গের লেশমাত্র প্রভেদ ছিল না।

ওরিয়েণ্টাল সেমিন রিভে বোধ করি বেশি দিন ছিলাম না। ভাহার পরে নৰ্মাল স্কুলে ভৰ্ত্তি হইলাম। তথন বয়স অত্যন্ত অল্ল। একটা ৰূপা মনে পড়ে, বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইবার প্রথমেই গ্যালারিতে সকল ছেলে বসিয়া গানের স্থরে কি সমস্ত কবিতা আবৃত্তি করা হইত। ' শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে কিছু পরিমাণে ছেলেদের মনোরঞ্জনের আয়োজন থাকে নিশ্চয় ইহার মধ্যে সেই চেফা ছিল। কিন্তু গানের কথাগুলো ছিল ইংরাফি, তাহার স্থরও তথৈবচ-স্থামরা বে কি মন্ত্র আওড়াইতেছি এবং কি অনুষ্ঠান করিতেছি ভাহা কিছুই বুঝিতাম না। প্রত্যহ সেই একটা অর্থহীন একবেরে ব্যাপারে যোগ দেওয়া আমাদের কাছে স্থপকর ছিল ন।। অথচ ইন্ধলের কর্ত্তপক্ষেরা তথনকার কোনো একটা থিওরি অবলম্বন করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁহারা ছেলেদের আনন্দ-বিধান করিতেছেন : কিন্তু প্রত্যক্ষ ছেলেদের দিকে ভাকাইরা ভাহার কলাকল বিচার করা সম্পূর্ণ বাছল্য বোধ করিভেনু i বেন তাঁহাদের থিওরি **অনুসারে** স্মানন্দ পাওয়া ছেলেদের একটা কর্ত্তর্ন, না পাওয়া ভাহাদের স্পরাধ। এই জন্য যে ইংরেজী বই হইভে তাঁহারা/পিওরি সংগ্রহ করিয়াছিলেন ভাষা হইছে আন্ত ইংরেজি গানটা তুলিয়া তাঁহারা আরাম বোধ করিয়াছিলেন। আমাদের মুখে সেই ইংরেজিটা কি ভাষায় পরিণত হইরাছিল ভাষার আলোচনা

শব্দ-তত্ত্ববিদ্গণের পক্ষে নিঃসন্দেহ মূল্যবান। কেবল একটা লাইন মনে পড়িতেছে—

"कलाकी भूलाकी **मिः**शिन समानिः समानिः समानिः ।"

অনেক চিন্তা করিয়া ইহার কিয়দংশের মূল উদ্ধার করিতে পারিয়াছি— কিন্তু "কলোকী" কথাটা বে কিসের রূপান্তর ভাহা আজও ভাবিয়া পাইনাই। বাকি অংশটা আমার বোধ হর "Full of glee, singing merrily, merrily, merrily."

ক্রমশঃ নর্মাল কুলের স্মৃতিটা যেখানে ঝাপুসা অবস্থা পার হইয়া স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সেথানে কোনো অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে। ছেলে-দের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম তবে বিদ্যাশিক্ষার ছু:খ তেমন অসহ বোধ হইত না। কিন্তু সে কোনমতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলেরই সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে ছটির সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলায় রাস্তারদিকের এক জানালার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। মনে মনে হিসাব করিতাম, এক বৎসর শুই বৎসর তিন বৎসর—আরো কভ বৎসর এমন করিয়া কাটাইতে হইবে। শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে তিনি এমন কুৎসিত ভাষা ব্যবহার কব্রিতেন বে তাঁহার প্রতি অশ্রজা-বশতঃ তাঁছার কোনো প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না। সম্বৎসর তাঁছার ক্লাসে আমি সকল ছাত্রের শেষে নীরবে বসিয়া থাকিতাম। যথন পড়া চলিত তথন সেই অবকাশে পৃথিবীর অনেক তুরুহ সমস্থার মীমাংসাচেফী করিভাম। একটা সমস্তার কথা মনে আছে। অন্ত্রহীন হইরাও শত্রুকে কি করিলে যুদ্ধে হারানে। ষাইতে পারে সেটা আমার গভীর চিন্তার বিষয় ছিল। ঐ ক্লাশের পড়াশুনার গুঞ্চনধ্বনির মধ্যে বসিয়া ঐ কথাট। মনে মনে আলোচনা করিভাম ভাছা আজও আমার মনে আছে। ভাবিভাম কুকর বাঘ প্রভৃতি হিংপ্রজন্তুদের খুব ভাল করিয়া শায়েন্তা করিয়া প্রথমে ভাছাদের চুই চারি সার যুদ্ধক্ষেত্রে বদি সাঞ্চা-ইয়া দেওয়া বার ভবে লড়াইয়ের আসরের মুখবদ্ধটা বেশ সহজেই জমিয়া ওঠে ; जिलांत भारत निरम्भारत बाह्यक कार्क थांग्रेसिक कर्यनाको। निजास क्लाथा स्त्र না। মনে মনে এই অত্যন্ত সহজ প্রণালীর রণসজ্জার ছবিটা যথন কল্পনা করিতাম তথন যুদ্ধক্ষেত্রে স্থপক্ষের জয় একেবারে স্থনিশ্চিত দেখিতে পাইতাম। যথন হাতে কাজ ছিল না তথন কাজের অনেক আশ্চর্য্য সহজ উপায় বাহির করিয়াছিলাম। কাজ করিবার বেলায় দেখিতেছি যাহা কঠিন তাহা কঠিনই— যাহা তুঃসাধ্য তাহা তুঃসাধ্যই; ইহাতে কিছু অস্থবিধা আছে বটে কিন্তু সহজ করিবার চেইটা করিলে অস্থবিধা আরো সাতগুণ বাড়িয়া উঠে।

এমনি করিয়া সেই ক্লাসে একবছর যথন কাটিয়া গেল তথন মধুসূদন বাচস্পতির নিকট আমাদের বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষা হইল। সকল ছেলের চেয়ে
আমি বেশি নম্বর পাইলাম। আমাদের ক্লাসের শিক্ষক কর্নপুরুষদের কাছে
ক্লানাইলেন বে পরীক্ষক আমার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়বার আমার পরিক্লা হইল। এবার স্বয়ং স্পারিন্টেগুণ্ট পরীক্ষকের পাশে
চৌকি লইয়া বসিলেন। এবারেও ভাগাক্রমে আমি উচ্চন্থান পাইলাম।

#### কবিতা রচনাব্রস্ত।

স্থানার বয়স তথন সাত আট বছরের বেশি হইবে না। আমার এক ভাগিনৈয় প্রীযুক্ত জ্যোতিঃ প্রকাশ আমার চেয়ে বয়সে বেশ একটু বড়। তিনি
তথন ইংরেজি সাহিত্যে প্রবৈশ করিয়া থুব উৎসাহের সঙ্গে আমলেটের স্থাড
উক্তি আওড়াইতেছেন। স্থামার মত শিশুকে কবিতা লেখাইবার জন্ম তাঁহার
হঠাৎ কেন যে উৎসাহ হইল তাহা আমি বলিতে পারি না। একদিন তুপুর
বেলা তাঁহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন তোমাকে পদ্ম লিখিতে হইবে।
বলিয়া পয়ারছন্দে চৌদ্দ স্পন্ধর যোগাবোগের রীতিপদ্ধতি স্থামাকে বুঝাইরা
দিলেন।

পশু জিনিষটিকে এ পর্যান্ত কেবল ছাপার বহিতেই দেখিরাছি। কাটাকুটি নাই, জাবাচিন্তা নাই, কোনোখানে মর্ত্তাজনোচিত দুর্ববলতার কোনো চিন্ন দেখা বার না। এই পশু বে নিজে চেফ্টা করিয়া লেখা বাইতে পারে এ কর্মী করনা করিতেও সাহস হইত না। একদিন আমাদের বাড়িতে চোর ধ্রী

পড়িয়াছিল। অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে অথচ নিরভিশয় কৌতৃহলের সঙ্গে ভাহাকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম নিতান্তই সে সাধারণ মানুষের মত। এমন অবস্থায় দরোয়ান যথন তাহাকে মারিতে স্থক করিল আমার মনে অত্যন্ত বাথা লাগিল। পত্যসম্বন্ধেও আমার সেই দশা হইল। গোটাকয়েক শব্দ নিজের হাতে জোড়াতাড়া দিতেই যথন তাহা পয়ার হইয়া উঠিল তথন পত্য-রচনার মহিমাসম্বন্ধে মোহ আর টিকিল না। এখন দেখিভেছি পত্য বেচারার উপরেও মার সয় না। অনেক সময় দয়াও হয়, কিন্তু মারও ঠেকানো যায় না, হাত নিস্পিস্ করে। চোরের পিঠেও এত লোকের এত বাড়ি পড়ে নাই।

ভয় যথন একবার ভাঙিল তথন আর ঠেকাইয়া রাথে কে ? কোনো একটি কর্ম্মচারীর কুপায় একথানি নালকাগজের খাতা জোগাড় করিলাম। তাহাতে সহস্তে পেন্সিল দিয়া কতকগুলা অসমান লাইন কাটিয়া বড় বড় কাঁচা অক্সরে পগু লিখিতে স্থক করিয়া দিলাম।

হরিণ শিশুর নৃতন শিং বাহির হইবার সময় সে বেমন বেথানেসেথানে তা মারিয়া বেড়ায়, নৃতন কাব্যোদগম লইয়া আমি সেই রকম উৎপাভ আরম্ভ করিলাম। বিশেষতঃ আমার দাদা এটুমার এই সকল রচনায় গর্বব অমুভব করিয়া শ্রোভাসংগ্রহের উৎসাহে সংসারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। মনে আছে একদিন একতালায় আমাদের জমিদারী কাছারির আমলাদের কাছে কবিছ বোষণা করিয়া আমরা ছই ভাই বাহির হইয়া আসিতিছি এমন সময় তথনকার "স্থাশানাল পেপার" পত্রের এডিটার শ্রীয়ুক্ত নবগোপাল মিত্র সবেমাত্র আমাদের বাড়িতে পদার্পণ করিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ দাদা তাঁছাকে গ্রেফ্ তার করিয়া কহিলেন "নবগোপাল বাবু, রবি একটা কবিতা লিথিয়াছে, শুমুন না।" শুনাইতে বিলম্ব হইল না। কাব্যগ্রন্থার বোঝা তথন ভারি হয় নাই। কবিকীর্ত্তি কবির জামার পকেটে পকেটেই তথন অনায়াসে কেরে। নিজেই তথন লেথক, মুদ্রাকর, প্রকাশক এই তিনে-এক একে-ভিন হইয়াছিলাম। কেবল বিজ্ঞাপন দিবার কাক্ষে আমার দাদা

আমার সহবোসী ছিলেন। পল্লের উপরে একটা কবিডা লিখিরাছিলাম সেটা দেউড়ির সাম্নে দাঁড়াইয়াই উৎসাহিত উচ্চকণ্ঠে নবগোপালবাবুকে শুনাইয়া দিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, বেশ হইয়াছে, কিন্তু ঐ "বিরেক" শব্দটার মানে কি ?

"বিরেক" এবং "ভ্রমর" তুটোই তিন অক্ষরের কথা। ভ্রমর শব্দটা ব্যবহার করিলে ছল্দের কোন অনিউ হইত না। ঐ তুর্নাহ কথাটা কো থা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম, মনে নাই। সমস্ত কবিতাটার মধ্যে ঐ শব্দটার উপরেই আমার আশা ভরসা সব চেয়ে বেশি ছিল। দফ্তরথানার আমলা-মহলে নিশ্চরাই ঐ কথাটাতে বিশেষ ফল পাইয়াছিলাম। কিন্তু নবগোপালবাবুকে ইহাডেও লেশমাত্র তুর্বল করিতে পারিল না। এমন কি, তিনি হাসিরা উঠিলেন। আমার দৃঢ় বিশাস হইল নবগোপালবাবু সমজদার লোক নহেন। তাঁহাকে আর কথনো কবিতা শুনাই নাই। তাহার পরে আমার বয়স অনেক হইয়াছে কিন্তু কে সমজদার, কে নয়, তাহা পরপ্ করিবার প্রণালার বিশেষ পরিবর্ত্তন ছইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাই হোক্ নবগোপালবাবু হাসিলেন বটে কিন্তু "বিরেক" শব্দটা মধুপান-মত্ত ভ্রমরেরই মত স্বস্থানে অবিচলিত রহিয়া গেল।

### নানা বিভার আয়োজন।

তথন নর্মাল ইকুলের একটি শিক্ষক শ্রীযুক্ত নীলকমল ঘোষাল মহাপর রাজিতে আমাদের পড়াইতেন। তাঁহার পরীর ক্ষীণ, শুক্ত, ও কঠবর তীক্ষ ছিল। তাঁহাকে মামুষজন্মধারী একটি ছিপ্ছিপে বেভের মন্ত বোধ হইত। দকাল ছটা হইতে সাড়ে নরটা পর্যস্ত আমাদের শিক্ষান্তার তাঁহার উপর ছিল। চাক্ষপাঠ, বস্তবিচার, প্রাণিব্ভান্ত হইতে আরক্ত করিয়া মাইকেলের মেঘনাম্বন্ধকার পর্যস্ত ইহার কাছে পড়া। আমাদিগকে বিচিত্রবিদ্ধরে শিক্ষান্তিনার ক্ষন্ত সেজদাদার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইকুলে আমাদের যাহা পাঠ্য ছিল বাড়িতে তাহার চেয়ে অনেক বেশি পড়িতে হইত। ভোৱে ক্ষকণার থাকিকে উটিয়া লঙ্টি পরিলা প্রথমেই এক কাণা পালোয়াবের লক্ষে কৃতি করিতে হইক।

ভাহার পরে লেই মাটিনাখা শরীরের উপরে জামা পরিরা পদার্থবিস্থা, মেঘনাদ-বধকাব্য, জ্যামিভি, গণিত, ইভিহাস, ভূগোল শিথিতে হইত। কুল হইছে কিরিয়া আসিলেই ভুরিং এবং জিল্পীপ্তিকের মান্টার আমাদিগকে লইরা পড়িতেন। সন্ধার সময় ইংরাজি পড়াইবার জন্ম অধ্যের বাবু আসিতেন। এইরূপে রাত্রি নটার পর ছুটি পাইতাম।

রবিবার সকালে বিষ্ণুর কাছে গান শিখিতে হইত। তা ছাড়া প্রায় মাঝে মাঝে সীতানাথ দন্ত মহাশার আসিয়া যন্ত্রতন্ত্রযোগে প্রাকৃতবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাটি আমার কাছে বিশেষ ঔৎস্ক্রজনক ছিল। স্থাল দিবার সময় ভাপসংযোগে পাত্রের নীচের জল পাৎলা হইয়া উপরে উঠে, উপরের ভারি জল নীচে নামিতে থাকে, এবং এই জন্মই জল টগ্রগ্ করে, ইহাই যেদিন তিনি কাচপাত্রে জলে কাঠের গুঁড়া দিয়া আগুনে চড়াইয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন সেদিন মনের মধ্যে যে কিরূপ বিশ্বায় অসুভব করিয়াছিলাম তাহা আজও স্পান্ট মনে আছে। দুধের মধ্যে জল জিনিসটা যে একটা শব্দ্তর বস্তু, জাল দিলে সেটা বাষ্প আকারে মুক্তিলাভ করে বলিয়াই দুধ গাঢ় হয় এ কথাটাও বেদিন স্পান্ট বুঝিলাম সেদিনও ভারি আনন্দ হইয়াছিল। যে রবিবারে সকালে তিনি না আসিতেন, সে রবিবার আমার কাছে রবিবার বিলয়াই মনে হইত না।

ইহা ছাড়া ক্যান্বেল মেডিকেল ফুলের একটি ছাত্রের কাছে কোনো এক সময়ে অন্থিকিছা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। ভার দিয়া জ্বোড়া একটি নর-ক্ষাল কিনিয়া আনিয়া আমাদের ইফুল ঘরে লটকাইয়া দেওয়া হইল ।

ইহারি মাঝে একসময়ে হেরম্ব জন্মরত্ন মহাশার আমাদিগকে একেরারে "মৃকুন্দং সচ্চিদানন্দং" হইতে আরম্ভ করিয়া মৃগ্ধবোধের সূত্র মৃধন্থ করাইছে মুক্ করাইয়া দিলেন। অন্থিবিভার হাড়ের নামগুলা এবং বোপদেবের সূত্র, ফুইরের মধ্যে জিভ কাহার ছিল তাহা ঠিক করিরা বলিতে পারি না। আনার বোধ হর হাড়গুলিই কিছু নরম ছিল।

বাংলা শিক্ষা যথন বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে ওখন আমরা ইংরেজি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমাদের মান্টার অধ্যোর বাবু ক্রেডিকেল কলেকে

পড়িতেন। সন্ধ্যার সময় তিনি আমাদিগকে পড়াইতে আসিতেন। কাঠ হুইতে অগ্নি উদ্ভাবনটাই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় উদ্ভাবন এই কথাটা শাস্ত্রে পড়িতে পাই। আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে চাই না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় পাথীরা আলো জ্বালিতে পারে না এটা যে পাথীর বাচ্ছাদের পরম সোভাগ্য একথা আমি মনে না করিয়া থাকিতে পারি না। তাহারা যে ভাষা শেথে সেটা প্রাভঃকালেই শেথে এবং মনের আনন্দেই শেথে সেটা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। অবশ্য, সেটা ইংরেজি ভাষা নয় একথাও স্মরণ করা উচিত।

এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র মহাশয়ের স্বাস্থ্য এমন অত্যন্ত অস্থায়রূপে ভাল ছিল যে, তাঁহার তিন ছাত্রের একান্ত মনের কামনাসত্ত্বও একদিনও তাঁহাকে কামাই করিতে হয় নাই। কেবল একবার বখন মেডিকেল কলেজের ফিরিঙ্গি ছাত্রদের সঙ্গে বাঙালি ছাত্রদের লড়াই হইয়াছিল সেই সময় শক্রদল চৌকি ছুঁড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙিয়াছিল। ঘটনাটি শোচনীয় কিন্তু সে সময়টাতে মাফারমহাশয়ের ভাঙা কপালকে আমাদেরই কপালের দোষ বলিয়া গণ্য করিতে পারি নাই, এবং তাঁহার আরোগ্যলাভকে অনাবশ্যক ক্রভ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

সন্ধা হইয়াছে; মুবলধার্দ্ধে বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াই-য়ছে। আমাদের পুকুর ভর্ত্তি হইয়া গিয়াছে; বাগানের বেলগাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলা জলের উপরে জাগিয়া আছে; বর্ষাসন্ধ্যার পুলকে মনের ভিতরটা কদম্ব ফুলের মত রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। মাঝার মহাশয়ের আসিবার সময় দ্র চার মিনিট অতিক্রম করিয়াছে। তবু এখনও বলা যায় না। রাস্তার সময়্পথের বারান্দাটাতে চৌকি লইয়া গলির মোড়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি। "পত্তি পতত্রে বিচলতি পত্রে শক্কিত ভবতুপযানং" যাকে বলে! এমন সময় বুকের মধ্যে হুংপিগুটা যেন হঠাৎ আছাড় থাইয়া "হা হতোহিম্ম" করিয়া পড়িয়া গেল। দৈবতুর্য্যোগে অপরাহত সেই কালো ছাতাটি দেখা দিয়াছে। ইইতে পারে আর কেহ! না, হইতেই পারে না।

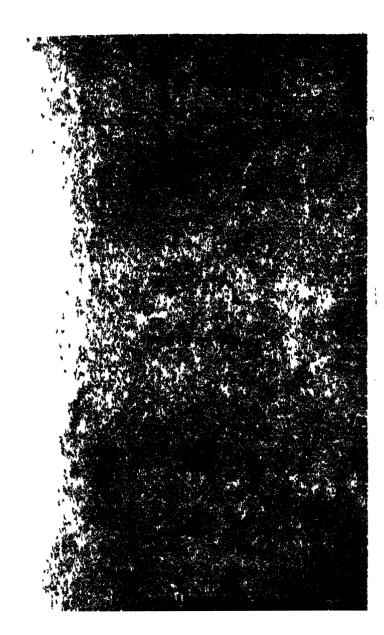



ভবভূতির সমানধর্ম্মা বিপুল পৃথিবীতে মিলিভেও পারে কিন্তু সে দিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরি গলিতে মাষ্টার মহাশয়ের সমানধর্ম্মা বিতীয় আর কাহারো অভ্যুদয় একেবারেই অসম্ভব।

যখন সকল কথা স্মরণ করি, তথন দেখিতে পাই, অঘোর বাবু নিভাস্তই যে কঠোর মাফারমশাইজাতের। মামুষ ছিলেন তাহা নহে। তিনি ভুজবলে আমাদের শাসন করিতেন না। / মুখেও যেটুকু ভর্ক্তন করিতেন তাহার মধ্যে গর্ক্তনের ভাগ বিশেষ কিছু ছিল না বলিলেই হয়। কিন্তু তিনি যত ভাল-মামুষই হউন্ তাঁহার পড়াইবার সময় ছিল সন্ধ্যাবেলা এবং পড়াইবার বিষয় ছিল ইংরেজি। সমস্ত তুঃখদিনের পর সন্ধ্যাবেলায় টিমটিমে বাতি স্থালাইয়া বাঙালী ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বন্ধ বিষ্ণুদ্তের উপরেও দেওয়া যায় তবু তাহাকে যমদৃত বলিয়া মনে হইবেই তাহাতে স্কন্দেহ নাই। বেশ মনে আছে, ইংরেজি ভাষাটা যে নীক্ত নহে আমাদের কাছে ভাহাই প্রমাণ করিতে অঘোর বাবু একদিন চেক্টা করিয়াছিলেন;—ভাহার সরসভার উদাহরণ দিবার জন্ম, গছ কি পছ তাহা বলিতে পারি না, খানিকটা ইংরেজি তিরি মুগ্ধভাবে আমাদের কাছে আবৃত্তি করিয়া বুলেন। আমাদের কাছে সে ভারি অভুত বোধ হইয়াছিল। আমরা এতই হাসিতে লাগিলা যে সে দিন তে টুকে ভঙ্গ দিতে হইল; বুঝিতে পারিলেন মন নাটি নিল শু সহন্ধ নহে—ভিক্রি পাইতে হইলে সারো এমন বছর দশ পনেরো রীতিমত লড়ালড়ি করিতে হইবে।

মান্টারমশার মাঝে মাঝে আমাদের পাঠমরুস্থলীর মধ্যে ছাপানো বহির বাহিরের দক্ষিণ হাওয়া আনিবার চেক্টা করিতেন। একদিন হঠাৎ পকেট হইতে কাগজে মোড়া একটি রহস্য বাহির করিয়া বলিলেন, আজ আমি তোমাদিগকে বিধাতার একটি আশ্চর্য্য স্থি দেখাইব। এই বলিয়া মোড়কটি খুলিয়া মানুবের একটি কণ্ঠনলী বাহির করিয়া তাহার সমস্ত কোশল ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। আমার বেশ মনে আছে ইহাতে আমার মনটাতে কেমন একটা ধাকা লাগিল। আমি জানিতাম সমস্ত মানুষটাই কথা কয়; কথা কওয়া ব্যাপারটাকে এমনতর টুকরা করিয়া দেখা বায় ইহা কথনো মনেও হয়

নাই। কলকোশল যত বড় আশ্চর্য্য হউক না কেন ভাহা ও নোট মানুবের চেরে বড় নহে। তথন অবশ্য এমন করিয়া ভাবি নাই কিন্তু মনটা কেমন একটু মান হইল; মান্টার মশারের উৎসাহের সঙ্গে ভিতর হইতে যোগ দিতে শারিলাম না। কথা কওয়ার আসল রহস্তটুকু বে সেই মানুবটির মধ্যেই আছে এই কণ্ঠনলীর মধ্যে নাই, দেহব্যবচ্ছেদের কালে মান্টারমশার বোধ হর ভাহা থানিকটা ভূলিয়াছিলেন এইজস্তই তাঁগার কণ্ঠনলির ব্যাখ্যা সেদিন বালকের মনে ঠিকমত বাজে নাই। তার পরে একদিন তিনি আমাদিগকে মেডিকাল কলেজের শবব্যবচ্ছেদের ঘরে লইয়া গিয়াছিলেন। টেবিলের উপর একটি রন্ধার মৃতদেহ শয়ান ছিল; সেটা দেখিয়া আমার মন তেমন চঞ্চল হয় নাই; কিন্তু মেজের উপরে তেককে কালে না নামুবকে এইরূপ টুকরা নাই। ক্রমন্ত মন একেবারে চুক্তির্মাটিল। মানুবকে এইরূপ টুকরা নাই। ক্রমন্ত প্রারম্ভিক্ত বাজের কর্মা জিটিয়াছিল। মানুবকে এইরূপ টুকরা একটা ক্রমন্ত প্রথ করি পারের কর্মা জালি

প্রাপ্তর সর্কারের প্রথম বিভীর ইংরেজি পাঠ কোনো মতে শেব করিতেই আম্রিকিন্ত মকলক্স্ কোর্ম অক্ রীডিং প্রশীর একথানা প্রথম ধরানো হইল। কি সন্ধাবেলা দরীর ক্লান্ত একং মন অন্তঃপুরের দিকে, তাহার পরে সেই বইথানার মলাট কাং শ এবং কি বুই ছিল না, কেননা শিশুদের প্রতি সেকালে মাভা সরস্বভীর মাভৃভাবের কোনো লক্ষণ দেখি নাই। এখনকার মত ছেলেদের বইয়ে ভখন পাভার পাভার ছবির চলন ছিলনা। প্রত্যেক পাঠ্যবিরের দেউড়িতেই থাকে-থাকে-সারবাধা সিলেব্ল্-কাক-করা বানানগুলো আ্যাক্সেন্ট চিক্লের ভীক্ষ সভীন উ চাইরা শিশুপালবধের জন্ম কাবাজ করিছে থাকিত। ইংরেজি ভাষার এই পাষাণ ছর্গে মাখা ঠুকিরা আমরা কিছুতেই কিছু করিরা উঠিতে পারিভাম না। মাক্টার মহালর তাহার অপর একটি কোন অ্ববেধ ছাত্রের দৃক্টাল্ক উরেধ করিরা আমাদের প্রভাহ ধিকার দিভেন। একসপ তুলনাবুলক সমালোচনার সেই ছেলেটির প্রতি আমাদের প্রীতিসঞ্চার

হইও না, লজ্জাও পাইতাম অথচ সেই কালো বইটার অন্ধকার অটল থাকিও।
প্রকৃতিদেবী জীবের প্রতি দরা করিয়া দুর্বেবাধ পদার্থমাত্রের মধ্যে নিদ্রাক্র্যণের
মোহমন্ত্রটি পড়িরা রাধিয়াছেন। আমরা যেমনি পড়া স্থক করিতাম অমনি
মাথা চুলিয়া পড়িত। চোথে জলসেক করিয়া বারান্দায় দৌড় করাইয়া
কোনো হায়ী কল হইত না। ' এমন সমর্ম বড়দাদা যদি দৈবাৎ স্কুলঘরের
বারান্দা দিয়া যাইবার কালে আমাদের নিদ্রাকাতর অবস্থা দেখিতে পাইডেন
তবে তগনি ছুটি দিয়া দিতেন। ইহার পরে ঘুম ভাঙিতে আর মুহূর্ত্তকাল
বিলম্ব হইত না।

## का कर्ना नग्र कि द्वा शासा ।

পরিবারের কিয়-

় ত্রাচতে ছাড়বাবারন ্ ান **আগ্রর নইল। খ**ান্ <u>শহার মধ্যে</u> ছিলাম।

এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গলার তীরভূমি বেল কোল পূর্বজন্মের পরিচয়ে আ ্লাকেলের করিল নাইল। সেংশন চাকরদের করিল াহ্দের গোটাকরেক পেবাবা গাভ। সেই চালাভলে বারান্দার বসিয়া ে শৈলায়ানিক নাটিড।
প্রত্যহ প্রভাতে খুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইড, বেন

প্রতাহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইড, বেন দিনটাকে একথানি সোনালি-পাড়দেওয়া নৃতন চিঠির মন্ত পাইলাম। লেকাফা খুলিয়া কেলিলে বেন কি অপূর্বর ধবর পাওয়া যাইবে! পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে ভাড়াভাড়ি মুথ ধুইয়া বাহিরে আলিয়া চৌকি লইয়া বসিভাম। প্রভিদিন গদার উপর সেই জোয়ারভাটার আসাবাওয়া, সেই কভ রকম-রকম নোকার কভ গড়িভঙ্গী, সেই পোয়ারাগাছের ছায়ার পাশ্চিম হইডে পূর্ববিদ্ধিক অপসারণ, সেই কোয়গরের পারে শ্রেণীবন্ধ বিনাদ্ধন কারের উপর বিদীর্থক স্থ্যান্তকালের অজল্ম স্বর্ণশোণিড-প্লাবন। এক-এক দিন সকাল হইড়ে বেল ক্রিয়া আসে; ওপায়ের গাছঙালি কারলা;

নদীর উপর কালে। ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপ্সা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোথের ব্ললে বিদায়গ্রহণ করে, নদী কুলিয়া কুলিয়া উঠে, এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুসি-তাই করিয়া বেড়ায়।

কড়ি-বরগা-দেয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নৃতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিষকেই আর্ন-একবার নৃতন করিয়া জানিতে গিয়া পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুল্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল। সকাল বেলায় এথো-গুড় দিয়া যে বাসি লুচি থাইতাম নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্র যে অমৃত থাইয়া থাকেন তাহার সঙ্গে তার স্বাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কারণ, অমৃত জিনিষটা রসের মধ্যে নাই রসবোধের মধ্যেই আছে—এই জগ্য বাহারা সেটাকে থোঁকে তাহারা সেটাকে পারই না।

যেথানে আমরা বসিভাম তাহার পিছা প্রাচীর দিয়া ঘেরা ঘাটবাঁধানো একটা থিড়কির পুকুর—ঘাটের পাশেই একটা মস্ত জামকল গাছ; চারিধারেই বড় বড় কলের গাছ ঘন হইয়া দাঁ নইয়া ছায়ার আড়ালে পুকরিণীটির আফ্ করুরা আচে ু এই ঢাকা, ু ছায়া-করা, ু তত একটুথানি থিড়কির্ম গানের ঘোমটাপরা সোন্দর্গ শানার কাছে ভারি মনোহর ছিল। সম্পুথের উদার গঙ্গাভীরের সঙ্গে কতাই তকাং। এ যেন ঘরের বি । কোণের আড়ালে, নিজের হাতের লভাপাতা-আঁকা সবুজ রঙের কাঁথাটি মেলিয়া দিয়া মধ্যাহের নিভূত অবকাশে মনের কথাটিকে মৃত্তপ্রনে ব্যক্ত করিতেছে। সেই মধ্যাহেই অনেকদিন জামকল গাছের ছায়ায় ঘাটে একলা বসিয়া পুকুরের গজীর জ্বাটার মধ্যে যক্ষপুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করিয়াছি।

বাংলা দেশের পাড়াগাঁটাকে ভাল করিয়া দেখিবার জস্ম অনেক দিন হইতে মনে আমার ঔৎস্কা ছিল। গ্রামের ঘরবন্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট -থেলাধূলা হাটমাঠ জীবন-যাত্রার করনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাভীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাভেই ছিল— কিছ্ক সেধানে আমাদের নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিরাছি কিন্তু স্বাধীনতা

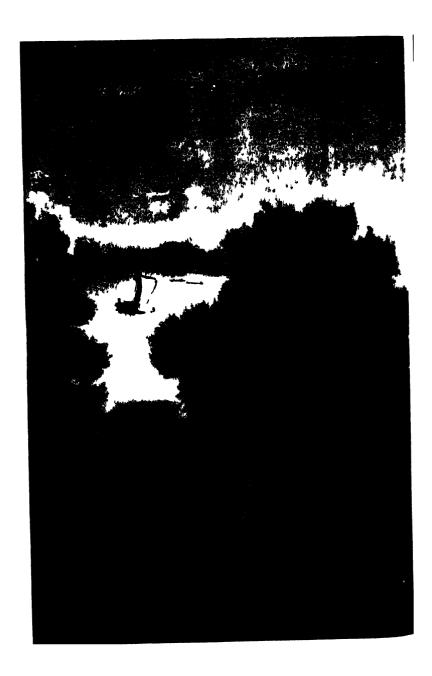



পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।

এক দিন আমার অভিভাবকের মধ্যে তুই জান স্কালে পাড়ার বেড়াইডে
গিয়াছিলেন। আমি কৌ তুহলের আবেগ সাম্নান্ত না পারিয়া তাঁহাদের
আগোচরে পিছনে পিছনে কিছুদ্ন গিয়াছিলাম। প্রামের গলিতে ছন বনের
ছাযায সেওড়ার-বেড়া-দেওয়া পানা-পুকুরের ধার দিয়া চলিতে চলিতে বড়
আনন্দে এই ছবি আমি মনের মধ্যে অাকিয়া আাকিয়া লইতেছিলাম। একজন
লোক অত বেলায় পুকুরের ধারে খোলা গায়ে দাঁতন করিভেছিল, তাহা
আজও আমার মনে রহিয়া গিয়াছে। এমন সময়ে আমার অগ্রবর্তীরা হঠাৎ
টের পাইলেন আমি পিছনে আছি। তথনই ভর্তানা করিয়া উঠিলেন,
যাও, যাও, এখনি ফিরে যাও!—তাঁহাদের মনে ছইয়াছিল বাহির ছইবার
মত সাজ আমার ছিল না। পায়ে আমার মোজা নাই, গায়ে একখানি জামার
উপর অল্য কোন ভল্ল আছোদন নাই—ইহাকে তাঁহারা আমার অপরাধ
বলিয়া গণ্য করিলেন। কিন্তু মোজা এবং পোষাক-পরিচ্ছদের কোনো উপসর্গ
আমার ছিলই না, স্তরাং কেবল সেই দিনই যে হতাল হইয়া আমাকে ফিরিডে
হইল তাহা নহে, ক্রটি সংশোধন করিয়া ভবিশ্বতে আর এক দিন বাহির
হইবার উপায়ও রহিল না।

সেই পিছনে আমার বাধা রহিল কিন্তু গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন। পাল-ভোলা নৌকায় যখন-ভখন আমার মন বিনাভাড়ায় সও্যারি হইয়া বসিত এবং নে সব দেশে যাত্রা করিয়া বাহির ইউত ভূগোলে আজ পর্যাস্ত ভাহাদের কোনে। পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

সে হয়ত আজ চল্লিশ বছরের কথা। তারপরে সেই বাগানের পুশিত টাপাতলার স্মানের ঘাটে আর এক দিনের জগ্যও পদার্পণ করি নাই। সেই গাছপালা, সেই বাড়িঘর নিশ্চরই এখনো আছে, কিন্তু জানি সে বাগান আর নাই; কেননা বাগান ত গাছপালা দিরা তৈরি নর, একটি বালকের নববিশ্বয়ের আনন্দ দিয়া সে গড়া—সেই নববিশ্বরুটি এবন কোখার পাওরা বাইবে ? জোড়াসীকোর বাড়িতে আবার ফিরিলাম। আমার দিনগুলি নর্দ্ধাল ছুলের হাঁ-করা মুখবিবরের মধ্যে তাহার প্রাভাহিক বরাদ্ধ গ্রাসপিণ্ডের মত প্রাবেশ করিতে লাগিল।

### ॰ कावात्रहमाहक्री।

সেই নীল থাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরু মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মত ভরিয়া উঠিতে চলিল। বালকের আগ্রহপূর্ণ চঞ্চল হাতের পীড়নে প্রথমে তাহা কুঞ্জিত হইয়া গেল। ক্রমে তাহার ধারপ্রালি ছিড়িয়া কতকগুলি আঙুলের মত হইয়া ভিতরের লেথাগুলাকে যেন মুঠা করিয়া চাপিয়া দ্বাথিয়া দিল। সেই নীল ফুল্স্ক্যাপের থাতাটি লইয়া করুলাময়ী বিলুপ্তিদেবী কবে বৈতরণীর কোন্ ভাঁটার প্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন জানি না। আহা, ভাহার ভবতর আর নাই। মুল্রাবন্ধের জঠরবদ্ধণার হাত সে এড়াইল!

আমি কবিতা লিখি এ খবর যাহাতে রটিয়া যায় নিশ্চরাই লে সন্ধন্ধে আমার উদাসীস্ত ছিল না। সাতকড়ি দত্ত মহাশয় যদিচ আমাদের স্লাসের শিক্ষক ছিলেন না তবু আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ ক্ষেহ ছিল। তিমি "প্রাণীরুত্তান্ত" নামে একথানা বই লিখিয়াছিলেন। আশা করি কোনো স্থাক্ষ পরিহাস্তর্মিক ব্যক্তি সেই গ্রন্থলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহার ক্ষেহের কারণ নির্ণয় করিবেন না। তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি-লেন—তৃমি না কি কবিতা লিখিয়া খাক ?—লিখিয়া বে খাকি সে কথা গোশন করি নাই। ইহার পর হইতে তিনি আমাকে উৎসাহ দিবার ক্ষয় মাকে মাকে তুই এক পদ কবিতা দিয়া তাহা পূরণ করিয়া আনিতে বলিতেন। তাহার মধ্যে একটি আমার মনে আছে ঃ—

রবিকরে স্বালাভন আছিল স্বাই, বরবা ভরসা দিল আন্ন ভর নাই।

শান্দিইব্রিনির্জ বে<sup>ন</sup>সর্বা কৃতিয়াছিলান ভাষার কেবল ছুটো লাইন মনে লাছে। শানার দেকালের কবিভাকে কোনোবডেই বে ছুর্বোধ বলা চলে বা তাঁহার কাছে চলিবে না। সেইজন্য সাধু গোঁড়ীয় ভাষায় এমন জনিন্দনীর রীজিতে সে বাক্যবিন্যাস করিয়াছিল বে পিতা বুকিলেন আমাদের বাংলাভাষ্ট অগ্রসর হইতে হইতে শেষকালে নিজের বাংলাছকেই প্রায় ছাড়াইয়া ঘাইবার জাে করিয়াছে। পরদিন সকালে বথন যথানিয়মে দক্ষিণের বারান্দায় টেকিল পাতিয়া দেয়ালে কালাে বার্ড কুলাইয়া নীলকমল বাবুর কাছে পড়িতে বসিয়াছি এমন সময় পিতার ভেতালার হরে আমাদের ভিনজনের ডাক পড়িল। তিনি কহিলেন, আজ হইতে ভােমাদের আর বাংলা পড়িবার দরকার নাই। পুসিতে আমাদের মন নাচিতে লাগিল।

তথনো নীচে বসিয়া আছেন আমাদের নীলকমল পণ্ডিত মহালয়; বাংলা ল্যামিতির বইথানা তথনো খোলা এবং দেবনাদবধকাব্যখানা বোধ করি পুনরার্ত্তির সকল চলিতেছে। কিন্তু মৃত্যুকালে পরিপূর্ণ বরকরার বিচিত্র আয়োজন মাপুষ্মের কাছে যেমন মিথাা প্রতিভাত হয়, আমাদের কাছেও পণ্ডিতমশার হইতে আরম্ভ করিয়া আর ঐ বোর্ড টাভাইবার পেরেকটা পর্যান্ত তেমনি এক মুহূর্ত্তে মায়ামরীচিকার মত্ত শূন্য হইয়া গিয়াছে। কি রকম করিয়া যথোচিত গান্তীর্য রাখিয়া পণ্ডিত মহালয়কে আমাদের নিক্ তির থবরটা দিব সেই এক মুদ্ধিল হইল। সংযতভাবেই সংবাদটা জানাইলাম। দেরালে টাভানো কালো বোর্ডের উপরে জ্যামিতির বিচিত্র রেথাগুলা আমাদের মৃথের দিকে একদৃষ্টে ভাকাইয়া রহিল;—বে মেঘনাদবধের প্রত্যেক অকরটিই আমাদের কাছে অমিত্র ছিল লে আন্ধ এতই নিরীহভাবে টেবিকের উপর চিহ হইরা পড়িয়া রহিল যে জাহাকৈ আন্ধ মিত্র ইলিয়া কল্পনা করা অসম্ভব ছিল না.

বিদায় সইবার সময় পণ্ডিতমশায় কহিলেন—কর্তব্যের জমুরেরনে ভোষাদের প্রতি জনেক সময় জনেক কঠোর ব্যবহার করিয়াছি সেকধা মরের রাথিয়োলা। ভোষাদের বাহা শিখাইরাছি ভবিষ্যতে ভাহার মূল্য বুকিতে পারিকে।

মূল্য বৃথিতে পারিরাছি। ছেলেবেলার বাংলা পড়িডেছিলাম বলিরাই শদত ঘনটার চালায় করে কার্যছিল। শিক্ষা জিনিবটা বধাসভার আহার- ব্যাপারের মন্ত হওয়া উচিত। থাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্থাদের স্থুপ আরম্ভ হয়—পেট ভরিবার পূর্বে হইতেই পেটটি খুসি হইয়া জাগিয়া উঠে—তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষায় এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই ছইপাটি দাঁত আগাগোড়া নড়িয়া উঠে—মুথবিবরের মধ্যে একটা ছোটথাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তার পরে সেটা যে লোপ্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে পাক করা মোদক বস্তু তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অর্জেক পার হইয়া যায়। বানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক চোথ দিয়া যখন অজত্র জলধারা বহিয়া যাইতেছে অন্তরটা তথন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকটে অনেক দেরিতে থাবারের সঙ্গে যথন পরিচয় ঘটে তথন কুমাটাই যায় মরিয়া। প্রথম হইতেই মনটাকে চালনা করিবার স্থ্যোগ না পাইলে মনের চলংশক্তিতেই মান্দা পড়িয়া যায়। বথন চারিদিকে খুব ক্ষিয়া ইংরেজি পড়াইবার ধুম পড়িয়া গিয়াছে তথন যিনি সাহস করিয়া আমাদিগকে দীর্ঘকাল বাংলা শিথাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেই আমার স্বর্গগত সেজদাদার উদ্দেশে সক্ষতক্ত প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

নর্মাল স্থল ত্যাগ করিয়া আমরা বেঙ্গল একাডেমি নামক এক ফিরিঙ্গি স্থলে ভর্ত্তি হইলাম। ইহাতে আমাদের গৌরব কিছু বাড়িল। মনে হইল আমারা আনেকথানি বড় হইয়াছি—অন্তত স্বাধীনতার প্রথম তলাটাতে উঠিয়াছি। বস্তত এ বিভালয়ে আমরা যেটুকু অপ্রসর হইয়াছিলাম সে কেবলমাত্র ঐ স্বাধীনতার দিকে। সেথানে কি বে পড়িভেছি ভাহা কিছুই বুঝিতাম না, পড়াশুনা করিবার কোনো চেফাই করিতাম না, না করিলেও বিশেষ কেহ লক্ষ্য করিত না। এখানকার ছেলেরা ছিল ছুর্ববৃদ্ধ, কিন্তু স্থণ্য ছিল না, সেইটে অনুভব করিয়া খুব আরাম পাইয়াছিলাম। ভাহারা হাল্ডের তেলোয় উপ্টা করিয়া ass লিখিয়া "হেলো" বলিয়া বেন আম্বর করিয়া পিঠে চাপড় মারিড, তাহাতে অনসমাকে অবজ্ঞাভাজন উক্ত চড়ুস্পারের নামাক্রাটি পিঠের কাপড়ে অন্ধিত হইয়া বাইড; হয় ত বা হঠাৎ চলিভে ছলিভে রাখার

উপরে থানিকটা কলা থেঁতলাইয়া দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইত ঠিকানা পাওয়া বাইত না; কথনো বা ধাঁ করিয়া মারিয়া অত্যন্ত নিরীহ ভালমামুঘটির মন্ত অন্তর্দিকে মুথ করিয়া থাকিত, দেথিয়া পরম সাধু বলিয়া বোধ হইত। এ সকল উৎপীড়ন গায়েই লাগে মনে ছাপ দের না,—এ সমস্তই উৎপাত্তমাত্র, অপমান নহে! তাই আমার মনে হইল এ বেন পাঁকের থেকে উঠিয়া পাথরে পা দিলাম—তাহাতে পা কাটিয়া যায় সেও ভাল, কিন্তু মলিনতা হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। এই বিত্তালয়ে আমার মত ছেলের একটা মন্ত স্থবিধা এই ছিল বে, আমরা যে লেথাপড়া করিয়া উন্নতি লাভ করিব সেই অসম্ভব ত্বরাশা আমাদের সন্থকে কাহারো মনে ছিল না। ছোট স্কুল, আয় অন্তর, স্কুলের অধ্যক্ষ আমাদের একটি সন্গুণে মুগ্ধ ছিলেন—আমরা মাসে মাসে নিয়মিত বেতন চুকাইয়া দিতাম। এইজন্ম ল্যাটিন ব্যাকরণ আমাদের পক্ষে তুঃসহ হইয়া উঠে নাই এবং পাঠচর্চার গুরুতর ক্রটিতেও আমাদের পৃষ্ঠদেশ অনাহত ছিল। বাধ করি বিত্তালয়ের যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি এ সন্থক্ষে শিক্ষকদিগক্ষে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন—আমাদের প্রতি মমতাই তাহার কারণ নহে।

এই ইন্ধুলে উৎপাত কিছুই ছিল না, তবু হাজ্ঞার হইলেও ইহা ইন্ধুল। ইহার ঘরগুলা নির্মান, ইহার দেয়ালগুলা পাহারাওয়ালার মত,—ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই—ইহা থোপওয়ালা একটা বড় বারা। কোথাও কোনও সজ্জা নাই, ছবি নাই, রং নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেন্টা নাই। ছেলেদের যে ভাল মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিব আছে বিভালয় হইতে সেই টিল্ফা একেবারে নিঃলেবে নির্বাসিত। সেইজয়্ম বিদ্যালয়ের দেউড়ি পার হইয়া তাহার সন্ধীর্ণ আঙিনার মধ্যে পাদিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত—অভ এব ইন্ধুলের সঙ্গে আমার সেই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।

পলারনের একটি সহায় পাইয়াছিলাম। দাদারা একজনের কাছে পার্সি পড়িতেন—ভাঁহাকে সকলে মুন্সী বলিভ—নামটা কি ভূলিয়াছি। লোকটি শ্রেট্য—অন্থিচর্ম্মসার। ভাঁহার কল্পালাকৈ বেন একখানা কালো মোরজাম দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; ভাহাতে রস নাই, চর্বিব নাই। পার্সি হয় ছ ছিনি ভালই জানিতেন, এবং ইংরেজিও তাঁর চলনসই রকম জানা ছিল, কিন্তু লে ক্লেত্রে বশোলাভ করিবার চেক্টা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না। তাঁহার বিশাস ছিল লাঠি খেলায় তাঁহার যেমন আশ্চর্য্য নৈপুণ্য, সঙ্গীভবিদ্যায় সেইরূপ অসামান্ত পারদর্শিতা। আমাদের উঠানে রোজে দাঁড়াইয়া তিনি নানা অভুড ভঙ্গীতে লাঠি খেলিতেন—নিজের ছায়া ছিল তাঁহার প্রতিঘন্তী। বলা বাহল্য তাঁহার ছায়া কোনো দিন তাঁহার সঙ্গে জিতিতে পারিত না—এবং হত্তরারে ভাহার উপরে বাড়ি মারিয়া যথম তিনি জয়গর্বের ঈষৎ হাম্ম করিতেন তথন ক্লান ইয়া তাঁহার পায়ের কাছে নীয়েরে পড়িয়া থাকিত। তাঁহার নাকী বেস্থরের গান প্রেতলোকের রাগিণীর মত শুনাইত—ভাহা প্রলাপে বিলাপে মিশ্রিত একটা বিভীষিকা ছিল। আমাদের গায়ক বিষ্ণু মাঝে মাঝে তাঁহাকে বলিতেন, মুন্সীজী, আপনি আমার রুটি মারিলেন।—কোনো উত্তর না দিয়া তিনি অত্যন্ত অবজ্ঞা করিয়া হাসিতেন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন মুন্সিকে খুসি করা শক্ত ছিল না। আমরা তাঁহাকে ধরিলেই তিনি আমাদের ছুটির প্রয়োজন জানাইয়া স্কুলের অধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া দিতেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এরূপ পত্র লইয়া অধিক বিচার বিতর্ক করিতেন না—কারণ তাঁহার নিশ্চয় জানা ছিল বে আময়া ইকুলে বাই বা না যাই তাহাতে বিদ্যাশিকা সম্বন্ধে আমাদের কিছুমাত্র ইতরবিশেষ ঘটিবে না।

এখন আমার নিজের একটি স্থল আছে এবং সেখানে ছাত্রেরা নানাপ্রকার
অপরাধ করিয়া থাকে—কারণ, অপরাধ করা ছাত্রদের, এবং ক্ষমা না করা
শিক্ষকদের ধর্ম্ম। বদি আমাদের কেহ ভাহাদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ ও ভীড
ইইয়া বিদ্যালয়ের অমঙ্গল আশকায় অসহিষ্ণু হন ও ভাহাদিগকে সদাই কঠিদ
শান্তি দিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠেন, তখন আমার নিজের ছাত্র অবস্থার সমস্ত
পাপ সারি সারি দাঁড়াইয়া আমার মুখের দিকে ভাকাইয়া হাসিতে থাকে।

আমি বেল বুকিতে পারি, ছেলেমের অপরাধকে আমরা বড়মের মাপ-

কাঠিতে মাপিয়া থাকি, ভূলিয়া বাই বে, ছোট ছেলেরা নির্মারের মন্ত বেঙ্গে চলে ;—সে জলে দোষ যদি স্পর্ল করে তবে হতাশ হইবার কারণ নাই, কেন না সচলতার মধ্যে সকল দোষের সহজ প্রতিকার আছে; বেগ বেখানে থামি- গ্রাছে সেইথানেই বিপদ,—সৈইথানেই সাবধান হওয়া চাই। এইজভা শিক্ষকদের অপরাধকে বন্ত ভয় করিতে হয় ছাত্রদের ভত নহে।

জাত বাঁচাইবার জন্ম বাঙালী ছাত্রনের একটি স্বতন্ত্র জলধাবারের ঘর ছিল। এই ঘরে তুই একটি ছাত্রের সঙ্গে আমাদের আলাপ হইল। তাছাদের সকলেই আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। তাহাদের মধ্যে একজন কাক্ষিরাগিণীটা থুব ভালবাসিত এবং তাহার চেরে ভালবাসিত শশুরবাড়ির কোলো একটি বিশেষ ব্যক্তিকে—সেই জন্ম সে ঐ রাগিণীটা প্রায়ই আলাপ করিত এবং তাহার অন্ত আলাপটারও বিরাম ছিল না।

আর একটি ছাত্রসম্বন্ধে কিছু বিস্তার করিয়া বলা চলিবে। ভাষার বিশেষর এই বে, ম্যাজিকের সথ তাছার অভ্যস্ত বেলি। এমন কি, ম্যাজিক সম্বন্ধে একথানি চটি বই বাহির করিয়া সে আপনাকৈ প্রোক্সের উপাধি দিরা প্রচার করিয়াছিল। ছাপার বইয়ে নাম বাহির করিয়াছে এমন ছাত্রকে ইভিপূর্বের আর কথনো দেখি নাই। এজন্ম অন্তত্ত ম্যাজিকবিদ্যা সম্বন্ধে ভাষার প্রতি আমার প্রাক্তা গাজীর ছিল। কারণ, ছাপা অক্সরের থাড়া লাইনের মধ্যে কোনোরূপ মিখ্যা চালানো বায় ইছা আমি মনেই করিছে পারিভাম না। এ পর্যান্ত ছাপার অক্সর আমাদের উপর গুরুমহালরগিরি করিয়া আসিয়াছে এইজন্ম ভাষার প্রতি আমার বিশেষ সম্ভব্ত ছিল। বে কালী মোছে না, সেই কালীতে নিজের রচনা লেখা—এ কি কম কথা! কোথাও ভার আড়াল নাই, কিছুই ভার গোপৰ করিবার জো নাই—অগভের সম্মুখে সার বাঁথিরা সীধা দাঁড়াইয়া ভাছাকে আড্মপরিচর দিতে হইবে—পলায়নের রাস্তা একেবারেই বন্ধ, এভবড় অবিচলিত আড্মবিশাসকে বিশাস না করাই বে কঠিন। বেশ মনে আছে ব্রাক্ষরমাজের ছাপাধানা অথবা আর কোথাও ছইতে একবার নিজের নাম্বের ছাই একটা ছাপার অক্সর পাইরাছিলার। ভাহাতে কালী

মাথাইরা কাগজের উপর টিপিয়া ধরিতেই যথন ছাপ পড়িতে লাগিল ওখন সেটাকে একটা শ্মরণীয় ঘটনা বলিয়া মনে হইল।

সেই সহপাঠী গ্রন্থকার বন্ধুকে রোজ আমরা গাড়ী করিয়া ইস্কুলে লইয়া বাহিতাম। এই উপলক্ষ্যে সর্ববদাই আমাদের বাড়িতে তাহার বাওয়াআসা ঘটিতে লাগিল। নাটকঅভিনয় সম্বন্ধেও তাহার বথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাহার সাহায্যে আমাদের কুন্তির আথড়ায় একবার আমরা গোটাকত বাঁথারি পুঁতিয়া তাহার উপর কাগজ মারিয়া নানা রঙের চিত্র অগক্যয় একটা ফ্রেজ খাড়া করিয়াছিলাম। বোধ করি উপরের নিষেধে সে ফ্রেজে অভিনয় ঘটিতে পারে নাই।

কিন্তু বিনা ফেজেই একদা একটা প্রহসন অভিনয় হইয়াছিল। তাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে ভ্রান্তিবিলাস। যিনি সেই প্রহসনের রচনাকর্ত্তা পাঠকেরা তাঁহার পরিচয় পূর্বেই কিছু কিছু পাইয়াছেন।

তিনি আমার তাগিনেয সত্যপ্রসাদ। তাঁহার ইদানীন্তন শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি যাঁহারা দেথিয়াছেন তাঁহারা কল্পনা করিতে পারিবেন না বাল্যকালে কোতৃকছলে তিনি সকল প্রকার অঘটন ঘটাইবার কিরূপ ওস্তাদ ছিলেন।

বে সময়ের কথা লিখিতেছিলাম ঘটনাটি তাহার পরবর্ত্ত্রী কালের। তথন আমার বয়স বোধ করি বারো তেরো হইবে। আমাদের সেই বন্ধু সর্ববদা দ্রব্যগুণসম্বন্ধে এমন সকল আশ্চর্য্য কথা বলিত বাহা শুনিয়া আমি একেবারে স্তন্ত্রিত হইয়া যাইতাম—পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্ম আমার এত ঔৎস্কর্য জায়িত যে আমাকে অধীর করিয়া তুলিত। কিন্তু দ্রব্যগুলি প্রায়ই এমন তুর্লন্ত ছিল যে সিন্ধুবাদ নাবিকের অনুসরণ না করিলে তাহা পাইবার কোনো উপায় ছিল না। একবার নিশ্চয়ই অসন্তর্কতাবশত প্রোক্ষেসর কোনো একটি অসাধ্যসাধনের অপেক্ষাকৃত সহজ্ব পদ্বা বলিয়া ফেলাতে আমি সেটাকে পরীক্ষা করিবার জন্ম কৃতসরল্প হইলাম। মনসাসিজের আটা একুশবার বীজের গায়ে মাথাইয়া শুকাইয়া লইলেই যে সে বীক্ষ হইতে এক ঘণ্টার মধ্যেই গাছ বাহির হইয়া ফল ধরিতে পারে এ কথা কে জানিক। কিন্তু যে প্রোক্ষেসর

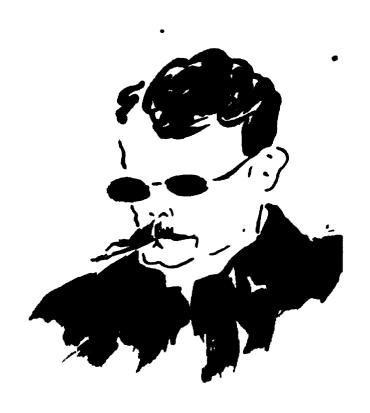

ছাপার বই বাহির করিয়াছে তাহার কথা একেবারে অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

আমরা আমাদের বাগানের মালীকে দিয়া কিছুদিন ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণে মনসাসিজের আটা সংগ্রহ করিলাম এবং একটা আমের আঁটির উপর পরীক্ষা করিবার জন্ম রবিবার ছুটির দিনে আমাদের নিভূত রহস্থ-নিকেতনে তেতালার ছাদে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমি ত এক মনে অ'াটিতে আঠা লাগাইয়া কেবলি রৌদ্রে শুকাইতে
লাগিলাম—-তাহাতে যে কিরপ ফল ধরিয়াছিল নিশ্চয়ই জানি বয়ক্ষ পাঠকেরা
সে সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু সত্য তেতালার কোন্
একটা কোণে এক ঘণ্টার মধ্যেই ভালপালাসমেত একটা অভ্যুত মায়াতরু যে
জাগাইয়া তুলিয়াছে আমি তাহার কোনো খবরই জানিতাম না। তাহার
ফলও বড বিচিত্র হ'ইল।

এই ঘটনার পর হইতে প্রোফেসর যে আমার সংস্রব সসক্ষোচে পরিহার করিয়া চলিতেছে তাহা আমি অনেকদিন লক্ষ্যই করি নাই। গাড়িতে সে আমার পাশে আর বসে না, সর্ববিত্রই সে আমার নিকট হইতে কিছু যেন দূরে দূরে চলে।

একদিন হঠাৎ আমাদের পড়িবার ঘরে মধ্যাত্নে সে প্রস্তীব করিল, এস, এই বেঞ্চের উপর হইতে লাফাইয়া দেখা যাক্ কাহার কিরপ লাফাইবাব প্রণালী। আমি ভাবিলাম স্পৃত্তির অনেক রহস্তই প্রোফেসরের বিদিত, বোধ করি লাফানো সম্বন্ধেও কোনো একটা গৃঢ়তম্ব তাহার জানা আছে। সকলেই লাফাইল আমিও লাফাইলাম। প্রোফেসর একটি অন্তরক্তম অব্যক্ত শ্র্বিলিয়া গন্তীরভাবে মাখা নাড়িল। অনেক অন্তনয়েও ভাহার কাছ হইতে ইহা অপেক্তা ক্ষুট্তর কোনো বাণী বাহির করা গেল না।

একদিন যাতুকর বলিল, কোনো সদ্ধাস্ত বংশের ছেলেরা ভোমাদের সঙ্গে আলাপ করিতে চায় একবার ভাহাদের বাড়ি বাইতে হইবে। অভিভাবকেরা আপত্তির কারণ কিছুই দেখিলেন না, আমরাও সেধানে গেলাম। কোতৃহলীর দলে ঘর ভর্তি হইয়া গেল। সকলেই আমার গান শুনিবার জন্ম আপ্রহ প্রকাশ করিল। আমি চুই একটা গান গাহিলাম। তথন আমার বয়স অল্ল, কণ্ঠস্বরও সিংহ গর্জ্জনের মত স্থগন্তীর ছিল না। অনেকেই মাখা নাড়িয়া বলিল—তাই ত, ভারি মিষ্ট গলা!

ভাহার পরে যথন থাইভে গেলাম তথনো সকলে ঘিরিয়া বলিরা আহার-প্রণালী পর্যাবেক্ষণ করিতে লাগিল। তৎপূর্বের বাহিরের লোকের সঙ্গে নিতান্ত আরই মিশিয়াছি, স্কুতরাং স্বভাবটা সলজ্জ ছিল। তাহা ছাড়া পূর্বেবই জানাই-রাছি আমাদের ঈশর চাকরের লোলুপ দৃষ্টির সন্মুথে থাইতে থাইতে অর থাওয়াই আমার চিরকালের মন্ত অন্যন্ত হইয়া গিরাছে। সেদিন আমার আহারে সকোচ দেখিয়া দর্শকেরা সকলেই বিশ্মর প্রকাশ করিল। যেরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সেদিন সকলে নিমন্তিত বালকের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তাহা যদি স্থায়া এবং ব্যাপক হইত তাহা হইলে বাংলা দেশে প্রাণী-বিজ্ঞানের অসাধারণ উরত্তি হইতে পারিত।

ইহার অনতিকাল পরে পঞ্চমান্ধে বাত্নকরের নিকট হইতে তুই একথানা অন্তুত পত্র পাইরা সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম। ইহার পরে যবনিকাপতন।

সভ্যর কাছে শোনা গেল একদিন আমের অ'াটির মধ্যে বাছ প্রয়োগ করিবার সময় সে প্রোকেসরকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে বিদ্যালিকার স্থবিধার জন্ম আমার অভিভাবকেরা আমাকে বালকবেশে বিদ্যালরে পাঠাইভেছিলেন কিন্ত ওটা আমার ছল্পবেশ। বাঁছারা অকপোলকল্লিভ বৈজ্ঞানিক আলোচনার কৌভূহলী ভাঁহাদিগকে একথা বলিয়া রাখা উচিত, লাকানোর পরীক্ষার আমি বাঁ পা আগে বাড়াইয়াছিলাম—সেই পদক্ষেপটা বে আমার কত বড় ভূল হইয়াছিল তাহা লেদিন জানিভেই পারি নাই।

#### পিভূদেব।

আমার জন্মের করেক বংসর পূর্ব্ব হইডেই আমার পিডা প্রায় দেশজনগেই

নিযুক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি আমার কাছে অপরিচিত ছিলেন বলিলেই হয। মানে মানে তিনি কখনে। ছঠাৎ বাড়ি আসিতেন; সঙ্গে বিদেশী চাকর লইযা আসিতেন, তাহাদের সঙ্গে ভাব করিয়া লইবার জন্য আমার মনে ভারি ঠুৎস্কুক্য হইত। একবার লেমু বলিয়া অল্লবয়ন্দ একটি পাঞ্জাৰী চাকর তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে আমাদের কাছে যে সমাদরটা পাইয়াছিল তাহা স্বয়° রণজিত সিংহের পক্ষেও কম হ্ইত না। সে একে বিদেশী তাহাতে পাঞ্জার্বা—ইহাতেই আমাদের মন হবণ করিয়া লইয়াছিল। পুরাণে ভীমার্চ্ছ-নেব প্রতি যে রকম শ্রন্ধা ছিল, এই পাঞ্জাবী জাতের প্রতিও মনে সেই প্রকারের একটা সম্ভ্রম ছিল। ইহারা যোদ্ধা—ইহারা কোনো কোনো লড়াইয়ে হাবিয়াছে বটে কিন্তু সেটাকেও ইহাদের শত্রুপক্ষেরই অপরাধ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। সেই জাতের লেনুকে ঘরের মধ্যে পাইয়া মনে খুব একটা স্ফীতি অসুভব করিয়াছিলাম। বোঠাকুরাণীর ঘরে একটা কাচাবরণে ঢাকা থেলার জাগজ ছিল, তাহাতে দম দিলেই রং-করা কাপড়ের ঢেউ ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিত এবং জাহাজটা আর্গিন বাত্তের সঙ্গে তুলিতে থাকিত। অনেক অনুনয় বিনয় ক্রিয়া এই আশ্চর্য্য সামগ্রীটি বৌঠাকুরাণীর কাছ হইতে চাহিয়া লইয়া প্রান্ন মানে মাঝে এই পাঞ্চাবীকে চমংকৃত করিয়া দিতাম। খরের থাঁচায় বছ ছিলাম বলিয়া বাহা কিছু বিদেশের যাহা কি ৄ দূরদেশের তাহাই আমার মনকে অত্যন্ত টানিয়া লইত। তাই লেমুকে লইয়া ভারি ব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। এই কারণেই গাব্রিয়েল বলিয়া একটি য়িহুদি ভাহার ঘুণ্টি দেওয়া য়িহুদি পোষাক পরিয়া যথন আতর বেচিতে আসিত সামার মনে ভারি একটা নাড়া দিড, এবং ঝোলাঝুলিওয়ালা ঢিলাঢালা ময়লা পারজামাপরা বিপুলকায় কাবুলিওয়া-লাও আমার পক্ষে ভীতিমিশ্রিত রহস্তের সামগ্রী ছিল।

বাহা হউক, পিভা বথন আসিতেন আমরা কেবল আশপাশ হইতে দূরে ভাঁহার চাকরবাকরদের মহলে খুরিয়া খুরিয়া কোঁতৃহল মিটাইভাম। তাঁহার' ক।ছে পৌঁহানো ঘটিয়া উঠিত না।

বেশ মনে আছে আমাদের ছেলেবেলায় কোনো এক সময়ে ইংরেজ গৰ-

র্মেন্টের চিরস্তন জুজু রাশিয়ান কর্তৃক ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈবিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিড করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা তথন পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ের কোন একটা ছিদ্রপথ দিয়া যে রুশীয়েরা সহসা ধুমকেতুর মত প্রকাশ পাইবে তাহা ত বলা বায় না। এই জন্ম মার মনে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণতবয়স্ক দলের সহায়তালাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন—"রাশিয়ানদের থবর দিয়া কর্তাকে একথানা চিঠি লেখ ত !" মাতার উদ্বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয় কি করিতে হয় কিছুই জানি না। দক্তরথানায় মহানন্দ মুন্সীর শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাটাতে জমিদার্রা সেরেস্তার সরস্বর্তা যে জার্ণ কাগজের শুষ্ক পদাদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাথানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিতা লিথিয়াছিলেন-ভয় করিবার কোন। কারণ নাই, রাশিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাডাইয়া দিবেন। এই প্রবল আশাসবাণীতেও মাতার রাশিয়ানভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না— কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর হইতে রোজই আমি তাঁথাকে পত্র লিথিবার জন্ম মহানন্দের দফ্তরে হাজির হইতে লাগিলাম। বালকের উপদ্রবে অন্থির হইয়া করেক দিন মহানন্দ থসড়া করিয়া দিল। কিন্তু মাশুলের সঙ্গতি ত নাই। মনে ধারণা ছিল মহানন্দের হাতে চিঠি সমর্পণ করিয়া দিলেই বাকি দায়িত্বের কথা আমাকে আর চিন্তা করিতেই **ब्हेर्ट ना—ि** किठे अनाग्रात्में यथाञ्चात्न गिग्रा (श्री) द्वित । वला वाल्ला महा-নন্দের বয়স আমার চেয়ে অনেক বেশি ছিল এবং এ চিঠিগুলি হিমাচলের শিথর পর্যান্ত পৌচে নাই।

বহুকাল প্রবাসে থাকিয়া পিতা অল্প কয়েক দিনের জন্ত বধন কলিকাভার

আসিতেন তথন ঠাঁহার প্রভ'বে যেন সমস্ত বাড়ি ভরিয়া উঠিয়া গম্ গম্ করিতে থাকিত। দেখিতাম গুকজনেরা গায়ে জোকা পরিয়া, সংযত পরিচছন্ন হইয়া, মৃথে পান থাকিলে তাহা বাহিরে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন। সকলেই সাবধান হইয়া চলিতেন। রন্ধনের পাছে কোনো ত্রুটি হয় এই জন্ম মানিজে রান্নাঘবে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধ কিন্দু হরকরা তাহার তকমা- ওয়ালা পাগড়ি ও শুদ্র চাপকান পরিয়া ঘারে হাজির থাকিত। পাছে বারান্দায় গোলমাল দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাহার বিরাম ভঙ্গ করি এজন্য পূর্বেই আমা-দিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা ধীরে ধীরে চলি, ধীরে ধীরে বলি, উঁকি মারিতে আমাদের সাহস হয় না।

একবার পিতা আসিলেন আমাদের তিন জনের উপনয়ন দিবার জন্য। বেদান্তব গীশকে লইয়া তিনি বৈদিক মন্ত্র হইতে উপনয়নের অনুষ্ঠান নিজে সঙ্কলন করিয়া লইলেন। অনেক দিন ধরিয়া দালানে বসিয়া বেচারাম বাবু প্রতাগ আমাদিগকে ব্রাক্ষাধর্মগ্রন্থে সংগৃহীত উপনিষদের মন্ত্রগুলি বিশুদ্ধ-<sup>বাতিতে</sup> বারম্বার আর্ত্তি করাইয়া লইলেন। যথাসম্ভব প্রাচীন বৈদিক পদ্ধতি অন্তুসরণ করিয়া আমাদের উপনয়ন হইল। মাথা মুড়াইয়া বীরবৌলি পরিয়া ুশামবা তিন বটু তেতালার ঘরে তিন দিনের জন্য আবন্ধ হইলাম। সে আমা-দের ভারি মজা লাগিল। পরস্পারের কানের কুগুল ধরিয়া আমরা টানাটানি বাধাইযা দিলাম। একটা বাঁয়া ঘরের কোণে পড়িয়াছিল—বারান্দায় দাঁড়া-ইয়া যথন দেখিতাম নীচের তলা দিয়া কোনো চাকর চলিয়া যাইতেছে ধপাধপ <sup>শক্তে</sup> আওয়াজ করিতে থাকিতাম—তাহার: উপরে মুথ তুলিয়াই আমাদিগকে <sup>দেখিতে</sup> পাইয়া তৎক্ষণাৎ মাথা নীচু করিয়া অপরাধ-আশঙ্কায় ছুটিয়া পলাইয়া <sup>যাইত</sup>। বস্তুত গুরুগুহে ঋষিবালকদের যে ভাবে কঠোর সংযমে দিন কাটিবার <sup>কথা</sup> আমাদের ঠিক সে ভাবে কাটে নাই। আমার বিশ্বাস, সাবেক কালের উপোবন অন্বেষণ করিলে আমাদের মত ছেলে যে মিলিত না তাহা নহে ; তাহারা <sup>খুব যে</sup> বেশি ভালমানুষ ছিল তাহার প্রমাণ নাই। শার্ম্বত ও শা**র্ল্সরের** বয়স যখন দশ ৰাব্যে ছিল তখন তাঁহারা কেবলি বেদমল্ল উচ্চারণ করিয়া

আগ্নিতে আছ্তিদান কর্মিরাই দিন কাটাইয়।ছেন এ কথা যদি কোনো পুরাণে লেখে তবে তাহা আগাগোড়াই আমরা বিশাস করিতে বাধ্য নই—কারণ শিশুচ্বিত্র নামক পুরাণটি সকল পুরাণের অপেক্ষা পুরাতন। তাহার মত প্রাাণিক শাস্ত্র কোনো ভাষায় লিখিত হয় নাই।

নৃতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পবে গায়নী মন্ত্রটা জপ করার দিকে থুব একটা বোঁক পডিল। আমি বিশেষ যত্নে এক মনে ঐ মন্ত্র জ্বপ করিবার চেফা করিতাম। মন্ত্রটা এমন নহে যে সে বয়সে উচার তাৎপর্যা আমি ঠিক ভাবে ব্রাহণ করিতে পারি। আমার বেশ মনে আছে আমি "ভুর্ভুবঃস্বঃ" এই অংশকে অবলম্বন করিয়া মনটাকে খুব করিয়া প্রসারিত করিতে চেষ্টা করি-ভাম। কি বুঝিতাম কি ভাবিতাম তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, কথার মানে বোঝাটাই মাসুযের পক্ষে সকলের চেয়ে বড জিনিব নয়। শিক্ষার সকলের চেয়ে বড় অঙ্গটা--বুঝাইয়া দেওয়া নছে,--মনের মধ্যে মা দেওয়া। সেই আঘাতে ভিতরে যে জিনিষটা বাজিয়া উঠে যদি কোনো ৰালককে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে বলা হয় তবে সে যাহা বলিবে সেটা নিতান্তই একটা ছেলেমাসুষী কিছু। কিন্তু যাহা সে মুখে বলিতে পারে তাহার চেযে তাহার মনের মধ্যে বাজে অনেক বেশি: বাঁহারা বিভালয়ের শিক্ষকতা কবিয়া কেবল পর্নক্ষার দ্বারাই সকল ফল নির্ণয় করিতে চান তাঁহারা এই জিনিষটার কোনো থবর রাথেন ন।। আমার মনে পড়ে ছেলেবেলায় আমি অনেক জিনিষ বুঝি নাই কিন্তু তাহা আমার অন্তরের মধ্যে খুব একটা ৰাড়া দিয়াছে। আমাব নিতান্ত শিশুকালে মুলাজোড়ে গন্ধার ধারের বাগানে মেঘোদয়ে বড়দাদা ছাদের উপরে একদিন মেঘদুত আওড়াইভেছিলেন, ভাহা আমার বুঝিবার দরকার হয় নাই এবং বুঝিবার উপায়ও ছিল না-তাঁহার আনন্দআবেগপূর্ণ ছন্দ-উক্তারণই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ছেলে-বেলায় যথন ইংরেজি আমি প্রায় কিছু জানিতাম না তথন প্রচুরছবিওয়ালা এক থানি Old Curiosity Shop লইয়া আগাগোড়া পড়িয়াছিলাম। পনেরো আনা কণাই বুঝিতে পারি নাই—নিভাস্ত আবছায়া গোছের কী একটা মনের মধ্যে তৈরি করিয়া সেই আপন মনের নানা রঞ্জে ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া তাহাতেই চবিগুলা গাঁথিয়াছিলাম,—পরীক্ষকের হাতে যদি পড়িতাম তবে মস্ত একটা শৃগু পাইতাম সন্দেহ নহি—কিন্তু আমার পক্ষে সে পড়া ততবড় শূন্য হয় নাই। একবার বাল্যকালে পিভার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সময় তাঁহার বইগুলির মধ্যে একথানি অতি পুরাতন কোর্ট্ উইলিয়মের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইয়াছিলাম। বাংলা অক্ষরে ছাপা: ছন্দ অনুসারে তাহার পদের ভাগ ছিল না; গভের মত এক লাইনের সঙ্গে আর এক লাইন অবিচ্ছেদে জড়িত। আমি তথন সংস্কৃত কিছুই জানিতাম না। বাংলা ভাল জানিতাম বলিয়া অনেকগুলি শব্দের অর্থ বুঝিতে পারিতাম। সেই গাঁতগোবিন্দথানা যে কতবার পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না। अवस्पत যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু ছন্দে ও কথায় মিলিয়া আমার মনের মুধ্যে যে জিনিষটা গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সামান্ত নহে। আমার মনে আছে "নিভৃত নিকুঞ্জগৃহংগত ষা নিশি রহসি নিলীর বসন্তং" এই লাইনটি আমার মনে ভারি একটি সৌন্দর্য্যের উদ্রেক করিড— ছন্দের ঝকারের মুথে "নিভৃত নিকুঞ্জগৃহং" এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। গভারীতিতে সেই বইথানি ছাপানো ছিল বলিয়া জয়দেবের বিচিত্র ছম্পকে নিজের চেফ্টায় আবিকার করিয়া লইতে হইত—সেইটেই আমার বড় আনন্দের কাজ ছিল। যেদিন আমি—অহছ কলয়ামি বলয়াদি-মণিভূষণং হরিবিরহদহনবহনেন বহুদূষণং—এই পদটি ঠিকমত যতি রাখিরা পড়িতে পারিলাম সেদিন কতই খুসি হইয়াছিলাম! জয়দেব সম্পূর্ণত বুঝি নাই, অসম্পূর্ণ বোঝা বলিলে বাহা বোঝায় তাহাও নহে, তবু সৌন্দর্ব্যে আমার মন এমন ভরিয়া উঠিয়াছিল যে আগাগোড়া সমস্ত গাঁতগোবিন্দ এক-খানি খাভায় নকল করিয়া লইরাছিলাম। আরো একটু বড় বয়সে কুমার-সন্তবের---

> মন্দাকিনীনির্বরশীকরাণাং বোঢ়া মূহঃ কম্পিড দেবদারুঃ

# বন্ধায়রন্ধিট্টমূগৈঃ কিরাতৈ রাসেব্যতে ভিন্ন শিখণ্ডিবর্হঃ—

এই শ্লোকটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা ভারি মাতিরা উঠিয়াছিল। আর কিছুই বুঝি নাই—কেবল "মন্দাকিনীনির্ব্বর্গীকর" এবং "কম্পিড-দেবদারু" এই চুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল। সমস্ত শ্লোকটির রস ভোগ করিবার জন্ম মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যথন পণ্ডিত মহাশয় সবটার মানে বুঝাইয়া দিলেন তথন মন থারাপ হইয়া গেল। মৃগঅন্বেষণতৎপর কিরাতের মাথায় যে ময়ৄরপুচ্ছ আছে বাতাস তাহাকেই চিরিয়া চিরিয়া ভাগ করিতেছে এই সূক্ষ্মতায় আমাকে বড়ই পীড়া দিতে লাগিল। যথন সম্পূর্ণ বুঝি নাই তথন বেশ ছিলাম।

নিজের বাল্যকালের কথা যিনি ভাল করিয়া স্মরণ করিবেন তিনিই ইহা বুঝিবেন যে আগাগোড়া সমস্তই স্কুস্পান্ট বুঝিতে পারাই সকলের চেয়ে পরম লাভ নহে। আমাদের দেশের কথকেরা এই তন্ধটি জানিতেন—সেইজন্য কথকতার মধ্যে এমন এনেক বড় বড় কানভরাট-করা সংস্কৃত শব্দ থাকে এবং ভাহার মধ্যে এমন ভবকথাও অনেক নিবিষ্ট হয় যাহা শ্রোভারা কথনই স্কুস্পান্ট বোঝে না কিন্তু আভাসে পায়—এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্পানহে। যাহারা শিক্ষার হিসাবে জমাথরচ থতাইয়া বিচার করেন তাঁহারাই অভ্যন্ত কষাকবি করিয়া দেখেন যাহা দেওয়া গোল ভাহা বুঝা গোল কি না। বালকেরা, এবং যাহারা অত্যন্ত শিক্ষিত নহে ভাহারা জ্ঞানের যে প্রথম স্বর্গ-লোকে বাস করে সেথানে মামুর না বুঝিয়াই পায়—সেই স্বর্গ হইতে যথন পতন হয় তথন বুঝিয়া পাইবার ত্বংথের দিন আসে। কিন্তু একথাও সম্পূর্ণ সভ্য নহে। জগতে, না বুঝিয়া পাইবার রান্তাই সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড় রান্তা। সেই রান্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাটব জার বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে না, পর্বত্বর শিথরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।

ভাই বলিভেছিলাম, গায়ত্রীমন্ত্রের কোনো ভাৎপর্য্য আমি সে বয়সে বে

বৃঝিতাম তাহা নহে কিন্তু মামুবের অন্তরের মধ্যে এমন কিছু একটা আছে সম্পূর্ণনা বৃঝিলেও যাহার চলে। তাই আমার একদিনের কথা মনে পড়ে— আমাদের পড়িবার ঘরে শানবাঁধান মেজের এক কোণে বসিযা গায়ত্রী জপ করিতে করিতে সহসা আমার ছই চোথ ভরিয়া কেবলি জল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে তাহা আমি নিজে কিছুমাত্রই বৃঝিতে পারিলাম না। অতএব কঠিন পরীক্ষকের হাতে পড়িলে আমি মুঢ়ের মত এমন কোনো একটা কারণ বলিতাম গায়ত্রীমন্ত্রের সঙ্গে যাহার কোনই যোগ নাই। আসল কথা, অন্তরের অন্তঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার থবর আসিয়া পৌঁছায় না।

#### হিমালয় যাতা।

পৈতা উপলক্ষ্যে মাথা মুড়াইয়া ভয়ানক ভাবনা হইল ইস্কুল যাইব কি করিয়া। গোজাতির প্রতি ফিরিঙ্গির ছেলের আন্তরিক আকর্ষণ যেমনি থাক্ ব্রাক্ষণের প্রতি ত তাহাদের ভক্তি নাই। অতএব নেড়ামাথার উপরে তাহারা আর কোনো জিনিষ বর্ষণ যদি নাও করে তবে হাস্থবর্ষণ ত করিবেই।

এমন ত্রশ্চিন্তার সময়ে একদিন তেতলার ঘরে ডাক পড়িল। পিডা জিজ্ঞাসা করিলেন আমি তাঁহার সঙ্গে হিমালয়ে যাইতে চাই কি না। "চাই" এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিভাম ভবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোখায় বেঙ্গল একাডেমি স্মার কোখায় হিমালয়!

বাড়ি হইতে যাত্রা করিবার সময় পিতা তাঁহার চিররীতিঅসুসারে বাড়ির সকলকে দালানে লইয়া উপাসনা করিলেন। গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া পিতার সঙ্গে গাড়িতে চড়িলাম। আমার বয়সে এই প্রথম আমার জন্য পোযাক তৈরি হইয়াছে। কি রঙ্গের কিরূপ কাপড় হইবে তাহা পিতা স্বয়ং আদেশ করিয়া দিয়াছিলেন। মাধার জন্য একটা জরির-কাজ-করা গোল মক্মলের টুপি হইয়াছিল। সেটা আমার হাতে ছিল, কারণ নেড়ামাধার উপর টুপি

পরিতে আমার মনে মনে আপত্তি ছিল। গাড়িতে উঠিয়াই পিতা বলিলেন, মাথায় পর। পিতার কাছে যথারীতি পরিচ্ছন্নতার ক্রটি হইবার জো নাই। লক্ষিত মন্তকের উপর টুপিটা পরিতেই হইল। রেলগাড়িতে একটু স্থযোগ বুঝিলেই টুপিটা খুলিয়া রাথিতাম। কিন্তু পিতার দৃষ্টি একবারও এড়াইত না। ভথনি সেটাকে স্বস্থানে তুলিতে হইত।

ছোট হইতে বড় পর্য্যন্ত পিতৃদেবের সমস্ত কল্পনা এবং কাজ অত্যন্ত যথা-বর্থ ছিল। তিনি মনের মধ্যে কোনো জ্ঞিনিষ ঝাপসা রাখিতে পারিতেন না. এবং তাঁহার কাজেও যেমন-তেমন করিয়া কি ৄ হইপার জো ছিল না। তাঁহার প্রতি অন্যের এবং অন্যের প্রতি তাঁহার সমস্ত কর্ত্তব্য অত্যন্ত স্থনির্দ্ধিষ্ট ছিল। আমাদের জাতিগত স্বভাবটা যথেষ্ট ঢিলাঢালা। অল্লম্বল্প এদিকওদিক হওয়াকে আমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণা করি না। সেইজনা তাঁহার সঙ্গে ব্যব-হারে আমাদের সকরকেই অভান্ত ভাত ও সভর্চ থাকিতে হইতে। উনিশবিশ হইলে হয়ত কিছ ক্ষতি বৃদ্ধি না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যবস্থার যে লেশ-মাত্র নডচড ঘটে সেইখানে তিনি আঘাত পাইতেন। তিনি যাহা সঙ্কর করিতেন তাহার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তিনি মনশ্চক্ষুতে স্পর্যুরূপে প্রত্যক্ষ ৰুরিয়া লইতেন। এইজন্য কোনো ক্রিয়াকর্ম্মে কোনু জিনিষটা ঠিকু কোথায় থাকিবে, কে কোথায় বসিবে, কাহার প্রতি কোন্ কাব্দের কডটুকু ভার খাকিবে সমস্তই তিনি আগাগোড়া মনের মধ্যে ঠিক করিয়া লইতেন এবং কিছু-তেই কোনো অংশে তাহার অন্যথা হইতে দিতেন না। তাহার পরে সে কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলে নানা লোকের কাছে তাহার বিবরণ শুনিতেন। প্রত্যে-কের বর্ণনা মিলাইয়া লইয়া এবং মনের মধ্যে জ্বোড়া দিয়া ঘটনাটি ডিনি স্পষ্ট করিয়া দেখিতে চেফী করিতেন। এই সম্বন্ধে আমাদের দেশের জাতিগত ধর্ম তাঁহার একেবারেই ছিল না। তাঁহার সঙ্কল্পে, চিন্তায়, আচরণে ও অমুষ্ঠানে তিলমাত্র শৈথিলা ঘটিবার উপায় থাকিত না। এই জনা ছিমালয়বাত্রার ভাঁহার কাছে যতদিন ছিলাম একদিকে আমার প্রচরপরিমাণে স্বাধীনভা हिन अन्यपित्क नमस बाहदूव बन्ध्यात्मात्र निर्मिक हिन। त्रशात जिन

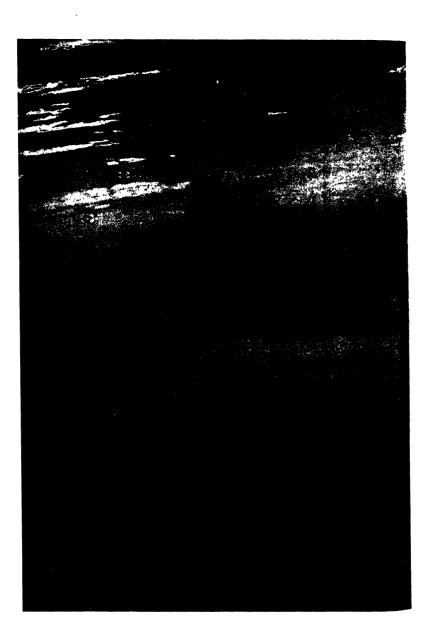

ছুটি দিতেন সেধানে ভিনি কোনো কাল্পণে কোনো বাধাই দিভেন না, বেধানে ভিনি নিযম বাঁধিতেন সেধানে ভিনি লেশমাত্র ছিন্ত রাখিভেন না।

বাত্রার আরত্তে প্রথমে কিছুদিন বোলপুরে থাকিবার কথা। কিছুকাল পূর্বেব পিতামাতার সঙ্গে সভ্য দেখানে দিয়াছিল। তাহার কাছে জমণ-মৃত্যান্ত বাহা শুনিবাছিলাম উনবিংশ শভাকীর কোনো ভক্রখরের শিশু তাহা কথনই বিশাস করিতে পারিত না। কিন্তু জামাদের সেকালে সন্তব অসন্তবের মাঝ-থানে সীমা-রেথাটা যে কোথার ভাহা ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিতে শিখি নাই। ক্তিবাস কাশীরামদাস এ সন্তব্ধে জামাদের কোনো সাহায্য করেন নাই। বংকরা ছেলেদের বই এবং ছবিদেওযা ছেলেদের কাগজ সভ্যমিখ্যাসন্তব্ধে আমাদিগকে আগেভাগে সাবধান করিয়া দেয় নাই। জগতে যে একটা কড়া নিয়মের উপসর্গ আছে সেটা আমাদিগকে নিজে ঠেকিয়া শিখিতে হইয়াছে।

সভা বলিয়াছিল বিশেষ দক্ষতা না থাকিলে রেলগাড়ীতে চড়া এক জ্বান্ধন সকট—পা কস্কাইবা গেলেই আর রক্ষা নাই। তারপর গাড়ী বধন চলিতে আরন্ধ করে, তথন শরীরের সমস্ত শক্তিকে আঞার করিয়া খুব জোর করিয়া বসা চাই, নহিলে এমন ভয়ানক ধাড়া দের বে, মামুব কে কোখার হিটকাইয়া পড়ে তাহার ঠিকানা পাওরা ধার না। কৌননে পৌছিয়া মনের মধ্যে রেল একটু ভয় ভর করিতেহিল। কিন্তু গাড়িতে এত সহকেই উঠিলাম যে মনে। সন্দেহ হইল এখনো হয়ত গাড়ি ওঠার আক্ষা আকটাই বাকি আছে। জাহার পরে বশক্ষাত বাজার মহলে গাড়ি হাড়িয়া বিল আখন কোখাও বিশ্বমের একটুও আভাস না পাইরা বনটা বিষয় হইলা গেল।

গাড়ি ছুটিয়া চলিল; ভালপ্রোপীর বনুকানীল পাড়খেওরা বিস্তীর্ণ নার্ক এবং হারাজর প্রাক্তিন কেলাক্তির প্রথমের ছুই ছবির কালার বড থেনে মুটীয়াল লাগিল, বেন ম্বরীচিকার কভা বছিরা চলিয়াহে। সহাার সময় বোলপুরি পৌছিলাব। পাতীতে চলিয়া চৌথ বুলিলাব। একেবারে কাল ক্ষালাবেল্ট্রিয় বোলপুরের সমস্ত বিশ্বর জারার জারার জানাক চেটাবের সম্পূর্ণ পুলিয়া ভাইনে জুই

আমার ইচ্ছা—সন্ধ্যার অস্পইতার মধ্যে কিছু কিছু আভাস যদি পাই তবে কালকের অথগু আনন্দের রসভঙ্গ হইরে।

ভোরে উঠিয়া বুক তুরু তুরু করিতে করিতে বাহিরে আসিরা দাঁড়াইলাম।
আমার পূর্ববর্তী ভ্রমণকারী আমাকে বলিয়াছিল পৃথিবীর অস্থান্য ছানের
সঙ্গে বোলপুরের একটা বিষয়ে প্রভেদ এই ছিল বে, কুঠিবাড়ি ছইতে রান্নাঘরে
বাইবার পথে যদিও কোনো প্রকার আবরণ নাই তবু গায়ে রৌজ্রপ্তি কিছুই
লাগে না। এই অভুত রাস্তাটা খুঁজিতে বাহির হইলাম। পাঠকেরা, শুনিরা
আশ্চর্য্য হইবেন না, বে, আজ পর্যান্ত ভাহা খুঁজিয়া পাই নাই।

আমরা সহরের ছেলে, কোনো কালে ধানের ক্ষেত দেখি নাই এবং রাখাল বালকের কথা বইয়ে পড়িয়া তাহাদিগকে থ্ব মনোহর করিয়া কল্পনার পটে শাঁকিয়াছিলাম। সভ্যর কাছে শুনিয়াছিলাম, বোলপুরের মাঠে চারি-দিকেই ধান ফলিয়া আছে এবং সেথানে রাখালবালকদের সঙ্গে থেলা প্রতি-দিনের নিভানৈমিন্তিক ঘটনা। ধানক্ষেত হইতে চাল সংগ্রহ করিয়া ভাত স্বীধিয়া রাখালদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাওয়া এই খেলার একটা প্রধান জন্ম।

ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে চাহিলাম। হায়রে, মরুপ্রাস্তরের মধ্যে কোখায় খানের ক্ষেত! রাখালবালক হয়ত বা মাঠের কোখাও ছিল কিন্তু ভাহাদিগকে বিশেষ করিয়া রাখালবালক বলিয়া চিনিবার কোনো উপায় ছিল না।

বাহা দেখিলাম না ভাহার খেদ মিটিভে বিলম্ব ছইল না---বাহা দেখিলাম ভাহাই আমার পক্ষে বথেই ছইল। এখানে চাকরদের শাসন ছিল না। প্রান্তরলক্ষ্মী দিক্চক্রবালে একটিমাত্র নীল রেখার গণ্ডি অ'াকিরা রাখিরা-ছিলেন, ভাহাতে আমার অবাধসকরণের কোনো ব্যাহাত করিত না।

বদিচ আমি নিতান্ত ছোট ছিলাম কিন্তু পিভা কথনো আমাকে বংগছ-বিহারে নিবেধ করিভেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ধার অলধারার বালিমাটি ক্ষর করিরা প্রাক্তরজন হইতে নিম্পে লাল কাঁকর ও নামা প্রকার পাধ্যে থচিও ছোট ছোট শৈলমালা, গুলা গহবর, নদী উপনদী কর্মন ক্ষরিয়া বালধিল্যদের দেশের ভূরভান্ত প্রকাশ করিয়ার্ছে। এখানে এই চিবিওরালা থাদগুলিকে থোরাই বলে। এথান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিঙার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিরা একদিনো উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিভেন—কি চমৎকার! এ সমস্ত তুমি কোথার পাইলে! আমি বলিভাম "এমন আরো কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।" তিনি বলিভেন "সে হইলে ত বেশ হয়। ঐ পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।"

একটা পুকুর খুঁড়িবার চেক্টা করিযা অত্যন্ত কঠিন মাটি বলিয়া ছাড়িয়া দেওযা হয়। সেই অসমাপ্ত গর্জের মাটি তুলিয়া দক্ষিণধারে পাহাড়ের অসুকরণে একটি উক্ত স্তুপ তৈরি হইয়াছিল। সেথানে প্রভাতে আমার পিতা চৌকি লইয়া উপাসনায় বসিতেন। তাঁহার সম্মুখে পূর্ববিদকের প্রান্তরসীমায় সূর্য্যোলয় হইত। এই পাহাড়টাই পাথর দিয়া থচিত করিবার জন্ম তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন। বোলপুর ছাড়িয়া আসিবার সময় এই রাশীকৃত্ত পাথরের সঞ্চয় সঙ্গে করিয়া আনিতে পারি নাই বলিয়া মনে বড়ই তুঃথ অসুকর্ষ করিয়াছিলাম। বোঝামাত্রেরই যে বহনের দায় ও মাশুল আছে সে কথা তথন বুনিতাম না; এবং সঞ্চয় করিয়াছি বলিয়াই যে তাহার সঙ্গে সক্ষরক্ষা করিতে পারিব এমন কোনো দাবি নাই সে কথা আজও বুনিতে ঠেকে। আমাব সেদিনকার একান্ত মনের প্রার্থনায় বিধাতা বদি বর দিতেন বে এই পাথরের বোঝা তুমি চিরদিন বহন করিবে তালা হইলে এ কথাটা লইয়া আজ এমন করিয়া হাসিতে পারিতাম না।

পোরাইরের মধ্যে এক জারগার মাটি চুঁইরা একটা গভীর গর্ডের মধ্যে জল জমা হইত। এই জলসঞ্চর আপন বেক্টন হাপাইরা ঝির্ ঝির্ করিরা বালির মধ্য দিরা প্রবাহিত হইত। জতি হোট হোট মাহু সেই জলকুণ্ডের মুখের কাছে স্রোতের উজানে সম্ভরণের স্পর্কা প্রকাশ করিত। আমি পিতাকে গিরা বলিলাম—"ভারি কুন্দর জলের ধারা দেখিরা আসিরাহি, সেধান হইতে আমাদের স্থানের ও পারের জল আনিলো কেশ হর!" ভিনি আরার

উৎসাহে বোগ দিয়া বলিলেন "তাইড, সে ত বেশ হ ইবে" এবং আবিছার-কর্ত্তাকে পুরস্কৃত করিবার জন্ম সেইখান হইতেই জল আনাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আমি বধন-তধন সেই খোয়াইয়ের উপত্যকা অধিত্যকার মধ্যে অভ্তপূর্বন কোনো একটা কিছুর সন্ধানে ঘূরিয়া বেড়াইতাম। এই কুল্ল অজ্ঞাত রাজ্যের আমি ছিলাম লিভিংক্টোন। এটা বেন একটা দূরবীণের উণ্টা দিকের দেশ। অদীপাহাড়গুলোও বেমন ছোটছোট, মাঝে মাঝে ইতন্ততঃ খুনো জাম, বুনো খেজুরগুলোও তেমনি বেঁটেখাটো। আমার আবিকৃত ছোট নদীটির মাছ-গুলিও তেমনি, আর আবিকারকর্তাটির ত কথাই নাই।

পিতা বোধ করি আমার সাবধানতার্ত্তির উন্নতিসাধনের ক্লপ্ত আমার কাছে তুই চারি আনা পরসা রাথিয়া বলিতেন হিসাব রাথিতে হইবে; এবং আমার প্রতি ভাঁহার দামী সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষত্তির সম্ভাবনা ছিল সে চিন্তা তিনি করিলেন না, আমাকে দায়িছে দীক্ষিত করাই তাঁহার ক্ষতিপ্রায় ছিল। সকালে যথন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে জিকুক দেখিলে ভিক্লা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন। অবশেবে তাঁহার কাছে জমাথরচ মেলাইবার সময় কিছুতেই মিলিভ না। একদিন ভ তহবিল বাড়িয়া সোল। তিনি বলিলেন, "ভোমাকেই দেখিতেছি আমার ক্যাপিয়ার রাখিতে হইবে, ভোমার ছাতে আমার টাকা বাড়িয়া উঠে।" তাঁহার ঘড়িতে বত্ন করিয়া নিয়মিত দম্ব দিতাম। যত্ন কিছু প্রবল বেগেই করিতাম; ঘড়িটা অনভিকালের মধ্যেই মেরামতের কল্প কলিকাভার পাঠাইতে হইল।

বড় বরলে কাঝের ভার পাইয়া বধন ভাঁহার কাছে হিনাব নিতে হইত দেই নিনের কথা এইখানে আমার মনে পড়িভেছে। তবন তিনি পার্ক ব্রীটে বাকিতেন। প্রতি যানের ২রা ও তরা আমাকে হিনাব পড়িরা শুনাইতে হইত। তিনি তথন নিজে পড়িভে পারিভেন না। গত যানের ও গত বথ-নরের সদে ভূলনা ভরিরা নমত আয়তারের বিষয়ণ ভাঁহার সমূহে বরিভে হটত। প্রথমতঃ মোটা অন্তঞ্জনা তিনি শুনিরা লইতেন ও মনে মনে ভাষার যোগ বিয়োগ করিয়া লইতেন। মূলের মধ্যে যদি কোনোদিন অসম্ভি অমুভব করিতেন তবে ছোট ছোট অঙ্কগুলা শুনাইয়া বাইতে হইত। কোনো কোনো দিন এমন ঘটিয়াছে হিসাবে বেখানে কোনো চুর্বলতা থাকিত সেধানে তাঁহার বিরক্তি বাঁচাইবার জন্ত চাপিয়া গিয়াছি কিন্তু কথনও তাহা চাপা থাকে নাই। হিসাবের মোট চেহারা তিনি টিম্রপটে আঁকিয়া লইতেন। বেখানে ছিন্ত পড়িত সেধানেই তিনি ধরিতে পারিতেন। এই কারণে মাসের ঐ তুটা দিন বিশেষ উদ্বেশের দিন ছিল। পূর্বেই বলিরাছি মনের মধ্যে সকল জিনিষ সুস্পষ্ঠি করিয়া দেখিয়া লওয়া তাঁহার প্রক্লুভিগভ ছিল—ভা হিসাবের সকই হোক, বা প্রাকৃতিক দৃষ্টই হোক, বা অনুষ্ঠানের আয়োজনই হোক। শান্তিনিকেতনের নৃতন মন্দির প্রভৃতি অনেক জিনিব তিনি চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু যে-কেহ শান্তিনিকেতন দেখিয়া তাঁহার কাছে গিয়াছে প্রত্যেক লোকের কাছ হইতে বিবরণ শুনিয়া ডিনি অপ্রত্যক্ষ জিনিষগুলিকে মনের মধ্যে সম্পূর্ণ-রূপে আঁকিয়া না লইয়া ছাডেন নাই। তাঁছার স্মরণশক্তি ও ধারণাশক্তি অসাধারণ ছিল। সেই জন্ম একবার মনের মধ্যে বাহা গ্রহণ করিভেন ভাষা কিছুতেই তাঁহার মন হইতে ভ্রফ্ট হইত না।

ভগবদসীভায় পিভার মনের মত শ্লোকগুলি চিছিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অমুবাদসমেত আমাকে কাপি করিতে দিরাছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এবানে আমার পান্ধে এই সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে ভাহার গোঁরবটা খুব করিরা অমুক্তর করিতে লাগিলাম।

ইভিনথ্য সেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন নীল থাডাটি বিদান করিলা একথানা বাঁখানো লেট স্ ভারারি সংগ্রহ করিরাছিলান। এখন থাডাপত্র এবং বাছউপকরণের ভারা কবিছের ইচ্ছেৎ রাখিবার দিকে দৃষ্টি পড়িরাছে। শুধু কবিজ্ঞা লেখা নহে, নিজের করনার সম্মুখে নিজেকৈ কবি বলিয়া থাড়া করিবার জভ একটা চেক্টা জনিরাছে। এই জভ যোলপুরে কথন কবিভা লিখিভান ভখন যালালের প্রান্তে একটি লিশু নারিকেল গাছের ভলার মাটিছে গা ছড়াইরা বলিয়া থাঙা

ভারতি ভাল বাসিতাম। এটাকে কেল কবিজনোচিত বলিয়া বোধ হইভ।
তুলহীন করমণখ্যার বসিয়া রোজের উত্তাপে "পৃথ্বীরাজের পরাজ্ম" বলিয়া
একটা বীরম্বসাত্মক কাব্য লিখিরাছিলাম। তাহার প্রচুর বীররসেও উক্ত
কাক্টাকে বিনালের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহার উপযুক্ত
বাহ্ন সেই বাঁধানো লেট্স্ ভায়ারিটিও জ্যেষ্ঠা সহোদরা নীল থাভাটির অমুশর্মন করিয়া কোখায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা কাহারো কাছে রাখিয়া বায় নাই।

বোলপুর হইতে বাহির হইয়া সাহেবগঞ্জ, দানাপুর, এলাহারাদ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিতে করিতে অবশেবে অমৃতসরে গিয়া পৌছিলাম।

পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যেটা এথনো আমার মনে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কোনো একটা বড় কৌশনে গাড়ি পামিয়াছে। টিকিট-পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কি একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছকণ পরে আর একজন আসিল—উভরে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উস্থুস্ করিরা আবার চলিয়া গেল। ভূতীয়বারে বোধ হয় স্বরং ফৌলনমান্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাকটিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিল্লাসা করিল, এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নছে ? পিতা কহিলেন "না"। তথন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চরই আমার রুদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। ভেশনমাভীর কবিল ইহার জন্ম পুরা ভাড়া দিভে হাইবে। আমার পিতার ছই চকু বলিয়া উঠিল। তিনি বাল হইতে তথনি নোটু বাহির করিয়া, দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা বখন ভাষারা বিরাইরা দিতে আসিল ভিনি সে টাকা লইয়া ছু'ডিরা কেলিয়া বিসেন, ভাষা ম্যাটকর্শ্বর পাধরের মেজের উপর ছড়াইরা প্রডিল্লীবান বন করিরা নালিয়া উঠিল। কৌননমান্টার **সভ্যন্ত** নতুচিত হইয়া চলিয়া সেল—টাকা বাঁচাইবার লক্ষ পিতা বে বিধ্যাকথা নলিবেন এ সন্দেহের কুল্লভা ভাহার बाबा (देंडे कतिहा निम ।



অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মন্ড মনে পড়ে। অনেক দিন সকালবেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদুত্রকে সেই সরোবরের মাঝখানে শিথ-মন্দিরে গিয়াছি। সেধানে নিয়তই জ্জনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিথ উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা একসমর স্থর করিষা তাহাদের জ্জনায যোগ দিতেন—বিদেশার মুখে ভাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া ভাহারা অত্যস্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া ভাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছ্বির থণ্ড ও হানুযা লইয়া আসিতেন।

একবার পিতা গুরুদরবারের একজন গায়ককে বাসায় আনাইয়া তাহার
কাছ হইতে জজনাগান শুনিয়াছিলেন। বােধ করি তাহাকে বে পুরুষ্কার
দেওয়া হইয়াছিল তাহার চেয়ে কম দিলেও সে খুলি হইড। ইহার কল হইল
এই, আমাদের বালায গান শোনাইবার উমেদারের আমদানি এত বেশি হইতে
লাগিল যে তাহাদের পথরোধের কয়্য শক্ত বন্দোবক্তের প্রয়োজন হইল, ৮
বাড়িতে স্থবিধা না পাইয়া তাহারা সরকারী রান্তার আলিয়া আক্রমণ আরম্ভ
করিল। প্রতিদিন সকাল বেলায় পিতা আমাকে সঙ্গে করিয়া বেড়াইকে
বাহির হইতেন। সেই সমরে কলে কলে হঠাহ সমূবে ভানপুরাঘাড়ে
গাযকের আবির্ভাব হইড। যে পাবীর কাছে শিকারী অপরিচিত নাহ সে
যেমন কাহারো ঘাড়ের উপর বন্দুকের চাঙ দেখিলেই চমকিয়া উঠে,
রান্তার স্বদ্র কোনো একটা কোনে ভানপুরায়রের ডগাটা দেখিলেই আনাদের সেই দশা হইড। কিছা শিকার এখনি সেরানা হইয়া উলিয়াইলিক,
যে তাহাদের ভানপুরার আওয়াজ নিডাছ কাকা আওয়াজের ক্রিডা
করিড—তাহা আমাদিগকে দুরে ভাগাইয়া দিড, পাড়িয়া ক্রেটিছ না।

বখন সন্থা হইবা আনিক পিন্তা বাধানের সন্ত্য বাধানক নানির্জা বসিতেন। তথন টাবালে জনসনীর লোনবিবার কর আমার ভাত পতিক। টাদ উঠিবাতে, পান্ধের ক্ষেত্রিক বিজ্ঞানী ক্ষিত্রতার কালে বাধান্দার উপর আসিবা পড়িবালে—আন্তি বেনালৈ কর্ম নানিক্সেকি

## "ভূমি বিনা কে প্রাভূ সঙ্কট নিবারে কে সহায় ভব-অন্ধকারে"—

ভিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর ছুই হাত জোড় করিয়া শুনিজে-ক্লেন্-সেই সন্মাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।

পূর্বেই বলিরাছি একদিন আমার রচিত তুইটি পারমার্থিক কবিতা ঞ্রিকণ্ঠ ঝাবুর নিকট শুনিরা পিতৃদেব হাসিয়াছিলেন। তাহার পরে বড় বরসে আর একদিন আমি তাহার শোধ লইতে পারিরাছিলান। সেই কথাটা এখানে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি।

একবার মাঘোৎসবে সকালে ও বিকালে আমি অনেকগুলি গান তৈরি করিয়াছিলাম। ভাহার মধ্যে একটা গান—''নয়ন ভোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে''।

পিতা তথন চুঁচুড়ায় ছিলেন। সেথানে আমার এবং জ্যোভিদাদার ডাক পড়িল। হার্ম্মোনিয়মে জ্যোভিদাদাকে বসাইয়া আমাকে জিনি নৃতন গান সব-কটি একে একে গাহিতে বলিলেন। কোনো কোনো গান ছুবারও গাহিতে হইল।

গান গাওরা বখন শেষ হইল তখন তিনি বলিলেন, দেশের রাজা বনি দেশের ভাষা জানিত ও সাহিত্যের আদর বুঝিত তবে কবিকে ত ভাহারা পুরকার দিত। রাজার দিক হইতে বখন ভাহার কোনো সম্ভাবনা নাই তখন আমাকেই সে কাজ করিতে হইবে। এই বলিলা তিনি একখানি পাঁচশো টাকার চেক্ আমার হাতে দিলেন।

পিতা আমাকে ইংবেজি পড়াইবেন বলিয়া Peter Parley's Tales
পর্যায়ের-জনেকগুলি বই লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মধ্য হইতে ক্যোজিল
ক্যাকলিনের জীবনরভান্ত জিনি আমার পাঠ্যক্রপে বাহিছা লইলেন। তিনি
ক্ষােক করিয়াছিলেন জীবনী জনেকটা গলের মত লাগিবে ক্ষেম্ন তাহা প্রক্রিয়া
আমার উপকার হইবে। কিন্তু পড়াইতে নিমা আমার প্রক্রপতারিক ক্ষােক্রিয়ার
বিশ্ব লাক্ষান নিভান্তই সুবুদ্ধি দালুব বিশেষৰ। ক্ষাবার বিশাসকর ক্ষােক্রিয়ার

ধর্মনীতির সহীর্ণতা আমার পিতাকে পীড়িত করিত। তিনি একএক জারগা পড়াইতে পড়াইতে ফ্রান্তনিনের যোরতর সাংসারিক বিজ্ঞতার দৃষ্টান্তে ও উপদেশবাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিতেন, এবং প্রতিবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

ইহার পূর্ব্বে মৃশ্ববোধ মৃথন্থ করা ছাড়া সংকৃত পড়ার আর কোনো চর্চা হয় নাই। পিতা আমাকে একেবারেই শ্বন্তুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহার সঙ্গে উপক্রমণিকার শব্দরূপ মৃথন্থ করিতে দিলেন। বাংলা আমাদিগকে এমন করিরা পড়িতে হইরাছিল বে, তাহাতেই আমাদের সংস্কৃত শিক্ষার কাজ অনেকটা অপ্রসর হইরা গিরাছিল। একেবারে গোড়া হইতেই যথাসাধ্য সংস্কৃত রচনাকার্ব্যে তিনি আমাকে উৎসাহিত করিতেন। আমি যাহা পড়িড়ার তাহারই শব্দগুলা উলট্পালট্ করিরা লখা লখা সমাস্গাঁথিরা বেথানে-সেথানে যথেছে অসুস্বার বোগ করিরা দেবভাবাকে অপদেবের বোগ্য করিরা ভূলিভাম। কিন্তু পিতা আমার এই অন্তুত তুঃসাহসকে একদিনও উপহাস করেন নাই।

ইহা ছাড়া তিনি প্রস্তুরের লিখিত সরলপাঠ্য ইংরেজি জ্যোতিষগ্রন্থ হইতে মুখে মুখে আমাকে বুঝাইরা দিতেন; আমি তাহা বাংলার লিখিতাম।

তাঁহার নিজের পড়ার জন্ম তিনি বে বইগুলি সঙ্গে লইরাছিলেন জাহার মধ্যে একটা আমার চোধে ধূব ঠেকিড। দশ বারো খণ্ডে বাঁধানো স্কুলাকাঁর গিবনের রোম। দেখিরা মনে হইক না ইহার মধ্যে কিছুমাত্র রূপ আছে। আমি মনে ভাবিভাম—আমাকে দারে পড়িয়া অনেক বিনিষ পড়িছে বুরু, কারণ আমি বালক, আমার উপার নাই—কিন্তু ইনি ভ ইচ্ছা করিলেই না পড়িলেই পারিতেন, তবে এ তুঃধ কেন পু

অমৃতসরে মাসধাদেক ছিলান। লেখান হইতে চৈত্রবালের লেহেৰ জ্যাল-হোসি পাহাক্তে বাত্রা করা গেল। অমৃতসরে বাস আর কাটিভেছিল না। হিমালরের আঁহবান আবাদে অস্থিত করিয়া ভূলিভেছিল।

यशन सामाहकः क्षिणा लाबाहक् क्षित्रकारियाक क्यान मह्महत्वा क्षेत्रकार-

অধিজ্ঞকা-কেশে নানাবিধ তৈজালি কসলে স্তরে স্তরে পংক্তিতে পংক্তিতে পংক্তিতে পংক্তিতে পংক্তিতে পংক্তিতে পংক্তিত লাগিরা সিরাছিল। লাসরা প্রাক্তর লাগুর লাগুর লাগির হিলাম এবং অপরাক্তে জাকবাংলার আগ্রের লাগুর বায এই আমার ছই চোথের বিরাম ছিল না—পাছে কিছু একটা এড়াইরা বায এই আমার জয়। বেখানে পাহাড়ের কোনো কোনে পথের কোনো বাঁকে পরবভারাজ্র বনস্পতির দল নিবিড় ছারা রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং ধ্যানরত ছক্ষ জপস্বীকের কোলের কাছে লীলামরী মুনিক্তাদের মত চুই একটি করণার ধারা সেই ছারাতল দিয়া শৈবালাভ্রের কালো পাথরগুলার গা বাছিয়া ঘলীতল অক্কারের নিভ্ত নেপথ্য হইতে কুল্কুল্ করিয়া করিয়া পড়িভেছে, লেখানে বাঁপানিরা বাঁপান নামাইয়া বিল্লাম করিড। আমি পুরুভাবে মনে করিডাম এ সমস্ত জারগা আমাদিগকে ছাড়িয়া বাইডে হইভেছে কেন ? এই-খানে থাকিলেই ভ হয়।

ন্তন পরিচরের ঐ একটা মন্ত ছবিধা। বন তথনো জানিতে পারে না বে এনন আরো অনেক আছে। তাহা জানিতে পারিলেই হিনাবী মন মনো-বোগের পরচটা বাঁচাইতে চেকটা করে। বর্ণন প্রেছ্যেক জিনিষটাকেই একান্ত চুর্মভ বলিয়া মনে করে তথনই মন আপনার রূপণভা ঘূচাইরা পূর্ব মূল্য মের। তাই আমি এক একদিন কলিকাভার রাস্তা দিরা বাইডেমাইতে নিজেকে বিদেশী বলিয়া করেনা করি। তথনি বুঝিজে পারি দেখিবার জিনিব কের আছে কেবল মন নিবার ক্ষুণ্ড দিই না বলিয়া গেখিটে পাই লা। এই কারণেই দেখিবার ক্ষুণ্ড বিটাইবার জন্য জোকে বিলেশে ব্যার।

সাধার কাঁছে পিতা তাঁহার হোট ক্যাশবারটে রাখিবার কার বিরাহিটোক।
এ নবতে আনিই বোগাতব ব্যক্তি লে কথা মনে ক্রিবার থেছু ছিল নাঁ।
প্রথমন্তর ক্ষত ভাষাতে অন্তেক নিকাই থাকিছা। মিলোরী চাটুটের
হাতে দিলে তিনি নিভিত্ত শান্তিকে গাঁৱিকেন নিকা আনার ক্ষণার বিনিয়
ভাষা বেছরাই কাঁহার ইফোনা ইকোনা বিনায়

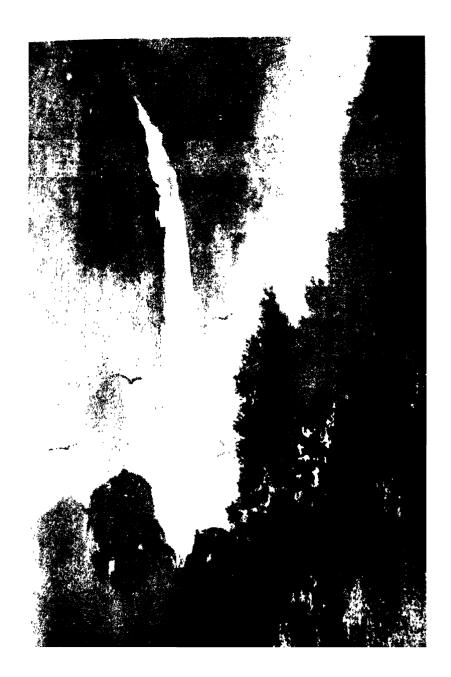

তাঁহার হাতে না বিয়া **যত্রের টেবিলের উপর রাধিয়া বিয়াছিলান, ইংগতে তিনি** আমাকে তর্থ*সন। করিয়াছিলেন* ।

ভাকবাংলার শৌছিলে লিভ্নের বাংলার বাছিরে ঠোকি লইনা ন্দিরের র সক্ষা হইরা আসিলে পর্বভের ক্ষর্ম শোকালে ভারাগুলি আশ্চর্যা স্থানারী হইরা উঠিত এবং শিক্তা আমাকে গ্রেহভারকা চিনাইরা দিরা জ্যোভিকসক্ষে আলোচনা করিছেন।

বক্রোটার আমাদের বাসা একটি পাহাড়ের সর্বেবাচ্চ চ্ড়ার ছিল। বছিও তথন বৈশাধ মাস, কিন্তু শীভ অভ্যন্ত প্রবল। এখন কি, পথের যে সংশে রোজ পড়িত না সেধানে ভথনো বীরফ গলে নাই।

এথানেও কোন বিপদ জাশহা করিয়া জাপন ইচ্ছার পাহাড়ে জনৰ করিতে পিতা একদিনও আমাকে বাধা দেন নাই।

আমাদের বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকার বিত্তীর্ণ কেলুবন ছিল। সেই
বনে আমি একলা আমার লোহকলকবিশিক্ট লাঠি লইরা প্রার বেড়াইড়ে
বাইতাম। বনস্পতিগুলা প্রকাশু দৈত্যের মত মন্ত মন্ত হারা লইরা দাঁড়াইরা
আহে; তাহাদের কভ শত খংসরের বিপুল প্রাণ! কিন্তু এই লেখিনজার অভি
ক্ত একটি মানুষের শিশু অনুষ্ঠাতে ভারাদের গা বেলিরা স্থানিরা বেড়াইডেছে,
তাহারা একটি করাও বলিতে পারে না! বনের হারার মধ্যে প্রবেশ করিবানাত্রই বেন ভাহার একটা বিশেষ স্পর্ণ প্রিকাশির উপরে রারান্ধানের শত
একটি ঘন শীত্রতা, এবং বনতলের ক্ষ্ম প্রারাণির উপরে রারান্ধানের প্রতিনিত্ত পর্যার বন প্রকাশি একটা আদিন প্রতিদ্যার সাথের, বিভিন্ন বেন্ধকালী

আনার লোবার ধর ছিল একটা প্রায়েশ ধর। লাজে বিজ্ঞানার, ক্ষ্মিন কাটের লানালার ক্ষিত্র বিশ্ব নক্ষাক্ষেত্র কালকীবার লাইকুড়ার পার্কুটি বর্ণ ভ্যারনীপ্তি সেরিতে পাইতান। এক এইবিন, ক্ষানিল ক্ষমিন নেবিতান শিক্ষা লাগে, লাগিনি, লাল, পাল, প্রায়িক আক্ষম একটি ইনাক্ষাক্ষিত্র লোক লইনা বিজ্ঞানাক্ষ্মিক ইনাক্ষ্মিক প্রায়িক ক্ষান্ত্রক বেনা বাকিটোর বারালায় ক্ষমিন ক্ষমিন্ত ক্ষমিক ক্ষমিক্ষা ভাহার পর আরএক জুমের পরে হঠাৎ দেখিতান পিতা আমাকে ঠেলিরা জাগাইরা দিতেছেন। তথনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হর নাই। উপ-ক্রেমণিকা হইতে নর: নরো নরা: মুখস্থ করিবার জন্ম আমার সেই সময় নির্দ্দিউ ছিল। শীতের কম্মলরাশির তপ্তবেষ্টন হইতে বড় তুঃথের এই উয়োধন।

সূর্য্যোদয়কালে যথন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনাব্যস্তে একবাটি ছুম থাওয়া শেষ করিতেন তথন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠঘারা আর একবার উপাসনা করিতেন।

ভাহার পরে আমাকে লইরা বেড়াইভে বাহির হইভেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইডে আমি পারিব কেন ? অনেক বর্মীর লোকেরও সে সাধ্য ছিল না। আমি পথিমধ্যেই কোনো একটা জারগার ভঙ্গ দিয়া পায়-চলা পথ বাহিয়া উঠিয়া আমাদের বাডিডে গিয়া উপস্থিত হইভাম।

পিতা ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টাখানেক ইংরেজি পড়া চলিত। তাহার পর দশটার সময় বরকগলা ঠাণ্ডাজলে স্নান। ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না; তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরমজল মিশাইতেও ভূত্যেরা কেহ সাহস করিত না। বোঁবদকালে তিনি নিজে কিরুপ ছুঃসহন্দিতনজলে স্নান করিয়াছেন আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য সেই গল্প করিতেন।

তুধ থাওয়া আমার জার এক তপতা ছিল। জামার পিতা প্রচুর পরিমাণে ছুধ থাইতেন। জামি এই পৈতৃক তুমপানশক্তির অধিকারী হইতে পারিডার কি না নিশ্চর বলা বায় না কিন্তু পূর্বেই জানাইয়াছি কি কারণে আমার পানাহারের অভ্যাস সম্পূর্ণ উপ্টাদিকে চলিয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে বরাবর আমাকে ছুধ থাইতে হইত। ভূত্যদের শরণাপর হইলাম। ভাছারা আমার প্রতি দয়া করিয়া বা নিজের প্রতি মমভাবশত বাটিতে তুখের অংশকা কেনার পরিমাণ বেশি করিয়া দিত।

মধ্যাত্রে আহারের পর পিতা আমাকে আরএকবার পড়াইতে বলিতেন। কিন্তু সে আমার পক্ষে অসাধ্য হইত। প্রত্যুবের নউবুন জাহার অকাল-ব্যাঘাতের পোধ লইত। আবি মুদে বারবার চুলিরা পড়িভাল্লান ক্রাবার অবদ্বা বুরিয়া পিতা ছুটি দিবামাত্র যুম কোধার ছুটিয়া বাইত। ভাহার পরে দেবতাস্থা নগাধিরাজের পালা।

একএকদিন সুপরবেলার লাঠিহাতে একলা এক পাহাড় হইতে আরএক পাহাড়ে চলিয়া বাইডাম; পিতা তাহাতে কখনো উবেগ প্রকাশ করিডেন
না। তাঁহার জীবনের শেব পর্যস্ত ইহা দেখিয়াছি তিনি কোনোমতেই আমাদের স্বাতন্ত্র্যে বাধা দিতে চাহিতেন না। তাঁহার রুচি ও মতের বিরুদ্ধ কাজ
আনেক করিয়াছি—তিনি ইচ্ছা করিলেই শাসন করিয়া ভাহা নিবারণ করিতে
পারিডেন কিন্তু কথনো তাহা করেন নাই। যাহা কর্তব্য ভাহা আমরা অন্তরেয়
সঙ্গে করিব এজন্য তিনি অপেকা করিতেন। সত্যকে এবং শোভনকে আমরা
বাহিরের দিক হইতে লইব ইহাতে তাঁহার মন তৃথ্যি পাইত না—ভিনি জানিতেন সভাকে ভালবাসিতে না পারিলে সভ্যকে গ্রহণ করাই হয় না। ভিনি
ইহাও জানিতেন বে সভ্য হইতে দূরে গেলেও একদিন সত্যে কেরা যায় কিন্তু
কৃত্রিমশাসনে সভ্যকে জগভা অথবা অন্ধভাবে মানিয়া লইলে সভ্যের মধ্যে
ফিরিবার পথ রুদ্ধ করা হয়।

আমার যৌবনারত্তে একসমরে আমার থেরাল গিরাছিল আমি গোরুর গাড়িতে করিয়া গ্রাণ্ডটুত্ব রোড ধরিরা পেশোরার পর্যন্ত বাইব। আমার এ প্রস্তাব কেহ অনুমোদন করেন নাই এবং ইহাতে আপত্তির বিবর আনেক ছিল। কিন্তু আমার পিতাকে ধর্থনি বলিলাম, তিনি বলিলেন এ ও পুর জাল কথা; রেলগাড়িতে অমণকে কি আমান বলৈ ? এই বলিরা জিনি কিরপে পদত্রতে এবং বোড়ার গাড়ি প্রেম্বৃতি বাহনে অমণ করিয়াছেন ভাষার গরা করিলেন। আমার বে ইহাতে কোনো কই বা বিপদ বনিতে পারে ভাষার উরেথমাত্র করিলেন না।

আর একবার বধন আমি আদিসমাজের সেক্রেটারিপদে মৃতন নির্ভা হইরাছি তথন পিতাকে পার্ক্সটের বাড়িতে নিরা জানাইলান বে আমি আক্রমাজের বেলীতে আন্ধান ছাড়া অভবর্ণের আচার্ব্য বসেন না ইহা আমার কাছে তাল বোধ হর মান ভিনি ভবনি আনাকে বলিলেন, বেল ও, বদি ভুমি গার ত ইহার প্রতিকার করিয়ে। বখন তাঁহার আদেশ পাইলাম তখন দেখিলাম প্রতিকারের শক্তি আমার নাই। আমি কেবল অসম্পূর্ণতা দেখিতে পারি কিন্তু পূর্ণতা স্থিতি করিতে পারি না। লোক কোখায় ? ঠিক লোককে আহ্বান করিব এমন জোর কোখায় ? ভাঙিরা সে জায়গায় কিছু গড়িব এমন উপকরণ কই ? যতক্রণপর্যান্ত যথার্থ মামুব আপনি না আসিয়া জোটে ভতক্ষণ একটা বাঁধা নিয়মও ভাল—ইহাই তাঁহার মনে ছিল। কিন্তু ক্ষণভালের জন্মও কোনো বিম্নের কথা বলিয়া ভিনি আমাকে নিষেধ করেন নাই।
ঘেমন করিয়া ভিনি পাহাড়ে পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন
সভ্যের পথেও ভেমনি করিয়া চিরদিন ভিনি আপন গম্যন্থান নির্ণয় করিবার
ভাগীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া ভিনি ভয় পান নাই, কই পাইব
খলিয়া ভিনি উদ্বিয়্ন হন নাই। ভিনি আমাদের সম্মুধে জীবনের আদর্শ

পিতার সঙ্গে অনেক সমরেই বাড়ির গল্প বলিতাম। বাড়ি হইতে কাহারো চিঠি পাইবামাত্র তাঁহাকে দেখাইতাম। নিশ্চয়ই তিনি আমার কাছ হইতে এমন অনেক ছবি পাইতেন ধাহা জার কাহারো কাছ হইতে পাইবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

বড়দাদা মেজদাদার কাছ হইতে কোনো চিঠি আসিলে তিনি আমাকে জাহা পড়িতে দিতেন। কি করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিতে হইবে এই উপারে জাহা আমার শিকা হইরাছিল। বাহিরের এই সমস্ত কারদাকামুনসম্বদ্ধে শিকা তিনি বিশেষ আবশুক বলিয়া জানিতেন।

দ্ধিত্ব আনার বেশ মনে আছে, নেজদাদার কোনো চিঠিতে ছিল তিনি "কর্মা-ক্ষেত্রে গলবন্ধরক্ষু" হইরা থাটিরা মরিতেছেন—সেই স্থানের করেকটি বাক্য ক্ষইরা শিক্তা আনাকে তাহার অর্থ জিজ্ঞানা করিরাছিলেন। আমি বেরূপ কর্ম করিরাছিলাস তাহা তাঁহার মনোনীত হয় নাই—তিনি অন্ত অর্থ করিলেন। ক্ষিত্র আনার এবন ফুইডা ছিল যে সে কর্ম আমি শীক্ষর করিছে চাহিলাম না। আছা লইরা অনেকক্ষণ, জীকার মনে কর্ম করিয়াছিলাম। আরু ক্ষেত্র করিলে বিশ্চর আসাকে ধনক দিয়া নিরস্ত করিরা দিভেন কিন্তু তিনি থৈর্য্যের সঙ্গে আমার সমস্ত প্রতিবাদ সন্থ করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেফ্টা করিয়াছিলেন।

তিনি আমার সঙ্গে অনেক কৌতুকের গল্প করিতেন। তাঁহার কাছ হইতে সেকালের বড়মানুষীর অনেক কথা শুনিতাম। চাকাই কাপড়ের পাড় তাহা-দের গায়ে কর্কশ ঠেকিত বলিয়া তথনকার দিনের সৌথীন লোকেরা পাড় ছিড়িয়া ফেলিয়া কাপড় পরিত—এই সব গল্প তাঁহার কাছে শুনিয়াছি। পর্যা হুধে জল দিত বলিয়া হুধপরিদর্শনের জন্য শুত্তা নিযুক্ত হইল, পুনশ্চ ভাহার কার্য্যগরিদর্শনের জন্য ঘিতীর পরিদর্শক নিযুক্ত হইল। এইরপে পরিদর্শকের সংখ্যা যতই বাড়িয়া চলিল হুধের রংও ভতই ঘোলা এবং ফ্রেমলঃ কাকচন্দ্রর মত ক্ষতনীল হইয়া উঠিতে লাগিল—এবং কৈফিয়ৎ দিবার কালে গয়লা বাবুকে জানাইল, পরিদর্শক বদি আরো বাড়ানো হয় তবে অগত্যা হুধের মধ্যে শামুক বিত্তক ও চিংড়িমাছের গ্রাহুর্ভাব হইবে। এই গল্প তাঁহারই মুখে প্রথম শুনিয়া খুব আমাদ পাইয়াছি।

এমন করিরা করেক মাস কাটিলে পর পিতৃদেব তাঁহার অসুচর কিশোরী চাটুর্য্যের সঙ্গে আমাকে কলিকাভার পাঠাইরা বিলেন।

## প্রভ্যাবর্তন।

পূর্বে বে শাসনের মধ্যে বস্থুচিত্র ঘইরা ছিলান হিনালরে বাইবার স্নাম্নর ভাষা একেবারে ভাঙিরা সেল। ধণন কিরিলান ভাষন জানার কাবিকার প্রশন্ত হইরা সেছে। বে লোকটা চোখেচেয়ধে থাকে সে ভারে চোখেই শিড়ে না; দৃষ্টিক্ষেত্রহইছে একবার দূরে সিরা কিরিয়া আসিরা ভবেই এবার লানি বাড়ির লোকের চোখে গড়িলান।

কিবিবার গনার রেলের পথেই জানার ভাগো জানর হার হইল। বাখার এক জনির টুলি পরিস্তা জানি এইলা নালক আন্দ করিভেইলাক নালে কেবল একজন ফুড়া বিল্লা-প্রাভেতির আঁচুতে পরীর পরিসূতি নইস্তা জীয়ান ছিল। পথে নেৰানে বত সাহেবলের গাড়িতে উঠিত আনাকে নাড়াচাড়া না করিয়া ছাড়িত না।

"বাড়িতে বখন আসিলার তথন ধেবল বে প্রবাস হইতে কিরিলাম তাহা নহে—এডকাল বাড়িতে থাকিরাই বে নির্বাসনে ছিলাম সেই কির্বাসন হইতে বাড়ির ভিতরে আসিরা পৌছিলাম। অন্তঃপুরের বাধা ঘূচিয়া গেল, চাকরদের ক্ষেরে আর আমাকে ছুলাইল না। বারের বরের সভার খুব একটা বর্ড় আসন কথল করিলাম। তথন আমাবের বাড়ির বিনি কনিষ্ঠ বধু ছিলেন ভাঁহার কাছ হুইতে প্রচুর স্লেহ ও আদর পাইলাম।

ছোটবেলার সেরেদের স্লেহবত্ব মানুষ না বাচিরাই পাইরা থাকে। আলো ৰাতালে তাহার বেমন দরকার এই নেরেদের আদরও ভাহার পক্ষে তেমনি আৰক্তৰ। কিন্তু আলো বাডাৰ পাইডেছি বলিয়া কেছ বিশেষভাবে অভুডৰ করে বা---মেরেদের বন্ধসধকেও শিশুদের সেইরূপ কিছুই মা ভাবাট্টাই স্বাভাবিক। বরঞ্চ শিশুরা এইপ্রকার বড়ের জাল হইভে কাটিরা বাহির হইরা পড়িবার জনাই ছটকট করে। কিন্তু বধনকার বেটি সহজ্ঞাপ্য ডখন সেটি না জুটিলে মাসুৰ কাঙাল হইয়া গাঁড়ায়। আমার সেই নলা ঘটিল। ছেলেবেলার চাকরদের শাসনে বাহিরের বরে মানুব হইতে হঠতে এক সমরে মেরেদের' অপর্য্যাপ্ত স্নেহ পাইরা সে জিনিবটাকে ভূলিরা বাকিতে , পারিতাস না। শিশুবরনে অন্তঃপুর বধন আমাদের কাছে দুরে থাকিত ভেশন মনেমনে সেইখানেই আগনার করলোক গুলুন করিয়াছিলাম ! যে আন্মানিটাকৈ ভাষাত্ৰ বলিয়া থাকে অববোধ দেইখানেই সকল বছৰের অবনান দেখিতাম। মনে করিতাম ওখানে ইছুল নাই মাকীর নাই জোরকরিয়া কেহ কাহাকেও কিছুকে প্রায়ক্তরার না—ক্ষণানকার নিভূত অবকাশ অভ্যন্ত तरकमत-अवाद्य काद्या काद्य नमखनिरमत सम्देश विनावनिकाल कार्या . श्रेष मा, त्यमायुगा भगत जार्गन देखानक। विश्वनक त्यविकान क्रीकृतिर्ग कामारमन जरून त्नरे अवस् नीयकृषक क्षेत्रिक्षकाथा क्षेत्रह निव्हेक्स क्रिक महोक्षिक । क्षेत्रां निवास क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र का अधिक क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के

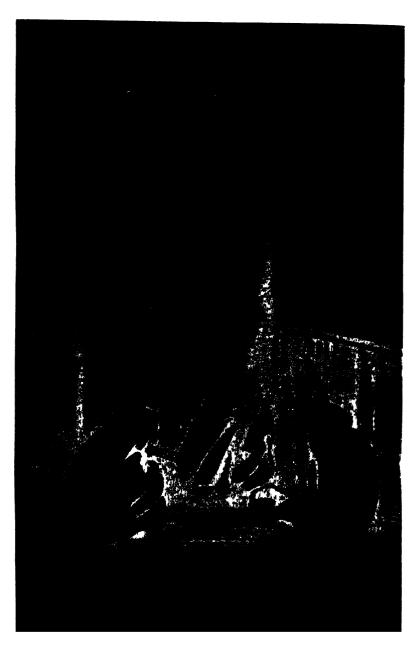

সমর আমরা ভাড়াভাড়ি থাইয়া ইস্কুলবাইবার জন্য ভালমান্ত্রের মত প্রস্তে

ইইডাম—ভিনি বেণী দোলাইয়া দিব্য নিশ্চিস্তমনে বাড়ির ভিডরদিকে চলিরা

বাইতেন; দেখিয়া মনটা বিকল হইড। তাহার পরে গলার সোনার হারটি
পরিয়া বাড়িতে যথন নববধ আসিলেন তথন অস্তঃপুরের রহস্ত আরো ঘনীভূত

ইইয়াউঠিল। যিনি বাহিরহইতে আসিয়াছেন অথচ যিনি ঘরের, মাঁহাকে
কিছুই জানি না অথচ যিনি আপনার, তাঁহার সঙ্গে ভাবকরিয়া লইতে ভারি
ইচ্ছাকরিত। কিস্তু কোনো স্থ্যোগে কাছে গিয়া পৌছিভেপারিলে ছোড়-দিদি তাড়াদিয়া বলিতেন—'এখানে ভোমরা কি করতে এসেছ, বাও বাইরে

বাও',—তথন একে নৈরাশ্য তাহাতে অপমান, তু-ই মনে বড় বাজিত। ভার-পরে আবার তাঁহাদের আলমারিতে শাসির পাল্লার মধ্যদিয়া সাজানো দেখিতে
পাইতাম, কাঁচের এবং চীনামাটির কত তুর্লভ সামগ্রী—তাহার কত রং এবং
কত সজ্জা! আমরা কোনোদিন তাহা স্পর্শকরিবার যোগ্য ছিলাম না—কথনো ভাহা চাহিতেও সাহসকরিতাম না। কিস্তু এইসকল তুল্পাপ্য
স্কল্য জিনিবগুলি অন্তঃপুরের তুর্গভতাকে আরো কেমন রঙীন করিয়াতুলিত।

এমনি করিয়া ত দূরেদূরে প্রতিহত হইয়া চিরদিন কাটিয়াছে। বাহিরের প্রকৃতি যেমন আমার কাছহইতে দূরে ছিল, ঘরের অন্তঃপুরও ঠিক তেমনই। সেইজন্ম বথন তাহার ষেটুকু দেখিতাম আমার চোখে যেন ছবির রুজ্ পড়িত। রাত্রি নটার পর অবোর মাক্টারের কাছে পড়া শেবকরিয়া বাজির ভিতরে শয়নকরিতে চলিয়াছি—খড়খড়েদেওয়া লঘা বারান্দাটাতে মিটুমিটে লঠন স্বলিতেছে;—সেই বারান্দা পারহইয়া গোটাচার পাঁচ অন্ধকার িজিয় খাপ নামিয়া একটি উঠান-বেরা অন্তঃপুরের বারান্দায় আলিয়া প্রবেশ করিয়াছি,—বারান্দার পশ্চিমভাগে পূর্বব্যাকাশ হইতে বাঁকা হইয়া জ্যোৎস্মার আলো আলিয়া পড়িয়াছে—বারান্দার অপরঅংশগুলি অন্ধকার—সেই একটুখানি জ্যোৎসায় বাড়ির দালীয়া পাশাপাশি পা মেলিয়া বলিয়া উক্লয় উপর প্রদীপের সলিভা পাকাইতেছে এবং মৃত্ব্যুব্বের আপনাদের দেশের ক্রমা

বলাবলিকরিভেছে এমন কভ ছবি মনের মধ্যে একেবারে আঁকাছইরা রহিরাছে। ভারপরে রাত্রে আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিরা পা

শুইরা একটা মন্ত বিছানায় আমরা ভিনজনে শুইয়াপড়িভাম—শছরী কিয়া
ভিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া ভেপান্তর মাঠের উপরদিয়া রাজপুত্রের ভ্রমণের কথা বলিভ—সে কাহিনী শেষ হইয়াগেলে শয়্যাভল নীরব
ছইয়ায়াইভ;—দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া ক্ষীণালোকে দেখিভাম,
দেয়ালের উপরহইভে মাঝে মাঝে চ্নকাম থসিয়াগিয়া কালোয় সাদায়
নানাপ্রকারের রেখাপাভ হইয়াছে; সেই রেখাগুলিহইভে আমি মনেমনে
বছবিধ অভুত ছবি উদ্ভাবনকরিভেকরিভে খুমাইয়াপড়িভাম,—ভারপরে
আর্জরাত্রে কোনোকোনো দিন আধঘুমে শুনিভেপাইভাম, তাভি বৃদ্ধ স্বরূপ
সর্দার উক্তম্বরে হাঁক দিভেদিভে এক বারান্দাহইভে আর এক বারান্দায়
চলিয়াবাইভেছে।

সেই অল্লপরিচিত কল্পনাজড়িত অস্তঃপুরে একদিন বছদিনের প্রত্যাশিত আদর পাইলোম। বাহা প্রতিদিন পরিমিতরূপে পাইভেপাইতে সহক্ষইয়া বাইত তাহাই হঠাৎ একদিনে বাকিবকেয়াসমেত পাইয়া বে বেশ ভালকরিয়া ভাহা বহন করিতেপারিয়াছিলাম ভাহা বলিভেপারি না।

কুজ ভ্রমণকারী বাড়ি ফিরিয়া কিছুদিন ঘরেঘরে কেবলি ভ্রমণের গল্প বলিয়া বেড়াইতেলাগিল। বারবার বলিতেবলিতে কল্পনার সংঘর্ষে ক্রমেই ভাহা এত অত্যন্ত ঢিলা হইতেলাগিল বে, মূলর্ন্তান্তের সঙ্গে তাহার বাগ বাওয়া অসম্ভব হইয়াউঠিল। হায়, সকল জিনিবের মতই গল্পও পুরাতন হয়, ল্লান হইয়াযায়, বে গল্প বলে ভাহার গৌরবের পুঁজি ক্রমেই ক্লীণ হইয়াআসিতে বাকে। এমনিকরিয়া পুরাতন গল্লের উজ্জ্লতা বভই কমিয়াজাসে ভঙ্কই ভাহাতে এক এক পোঁচ করিয়া নৃতন রং লাগাইভেহয়।

পাহাড়হইতে ফিরিয়ান্দাসার পর ছাদের উপরে মাভার বাঙ্গুলেবনসভার আমিই প্রধান বক্তার পদ লাভকরিয়াছিলাম। মার কাছে বশবীইইবার প্রেলোভন ত্যাগকরা কঠিন এবং বশ লাভকরাচাও অত্যন্ত চুক্লহ নহে। নর্দ্মালম্বলে পড়িবার সময় বেদিন কোনোএকটি শিশুপাঠে প্রথম দেখা গেল সূর্য্য পৃথিবীরচেয়ে চোদ্দলক্ষণ্ডণে বড় সেদিন মাতার সম্ভায় এই সত্ত্যটাকে প্রকাশকরিয়াছিলাম। ইহাতে প্রমাণহইয়াছিল বাহাকে দেখিতে ছোট
সেও হয়ত নিতান্ত কম বড় নয়! আমাদের পাঠ্যব্যাকরণে কাব্যালঙ্কারআংশে যে সকল কবিতা উদাহত ছিল তাহাই মুখস্থকরিয়া মাকে বিশ্মিত
করিতাম। তাহার একটা আজও মনে আছে।

ওরে আমার মাছি!

আহা কি নদ্রতা ধর, এসে হাত জোড় কর, কিন্তু কেন বারি কর তীক্ষ্ শুঁড়গাছি!

সম্প্রতি প্রক্টরের গ্রন্থহইতে গ্রহতারাসম্বন্ধে অল্প বে একটু জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম তাহাও সেই দক্ষিণবায়্বীজিত সান্ধ্য-সমিতির মধ্যে বিবৃত্ত করিতেলাগিলাম।

আমার পিতার অসুচর কিশোরীচাটুর্য্যে এককালে পাঁচালির দলের গায়ক ছিল। সে আমাকে পাহাড়ে থাকিতে প্রায় বলিত—আহা দাদালি, তোমাকে যদি পাইতাম তবে পাঁচালির দলে এমন ক্রমাইতেপারিতাম সে আর কি বলিব! শুনিয়া আমার ভারি লোভইইত—পাঁচালির দলে ভিড়িয়া দেশদেশান্তরে গানগাহিয়া বেড়ানোটা মহা একটা সোভাগ্যবলিয়া বোধ ইইত। সেই কিশোরীর কাছে অনেকগুলি পাঁচালির গান শিধিয়াছিলাম "ওরে ভাই ক্রানকীরে দিয়ে এস বন," "প্রোণত অন্ত হ'ল আমার কমল-আঁথি," "রাঙা ক্রবায় কি শোভা পায় পায়," "কাতরে রেথ রাঙা পায়, মা অভয়ে," "ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে একান্ত কৃতান্ত ভয়ান্ত হবে ভবে," এই গানগুলিতে আমাদের আসের বেমন ক্রমিয়াউঠিত এমন স্র্গ্রের অগ্নিউচ্ছাম বা শনির চন্দ্রময়ভার আলোচনায় ছইত না।

পৃথিবীপ্তদ্ধ লোকে কৃতিবাসের বাংলা রামায়ণ পড়িয়া জীবন কাটার জার্ আমি পিডার কাছে স্বয়ং মহর্ষি বাস্মীকির স্বরচিত অসুষ্ঠুভ ছন্দের রামারণ পড়িরাজাসিয়াছি এই ধবরটাতে মাকে সকলেরচেরে বেশী বিচলিভক্রিড় পারিয়াছিলান। তিনি অত্যন্ত খুসিংইয়া বলিলেন "আচ্ছা, বাছা, সেই নানারণ আমাদের একটু পড়িয়া শোনা দেখি।"

হার, একে ঋজুপাঠের সামাশ্য উদ্বৃত অংশ, তাহার মধ্যে আবার আমার পড়া অতি অল্লই, তাহাও পড়িতেগিয়া দেখি মাঝেমাঝে অনেকথানি অংশ বিশ্বতিবশত অস্পন্ট হইয়াআসিয়াছে। কিন্তু যে মা পুজের বিভাবৃদ্ধির অসামাশ্যতা অনুভবকরিয়া আনন্দসস্তোগকরিবার জন্ম উৎস্কুক হইয়া বসিয়াছিন তাঁহাকে "ভূলিয়াগেছি" বলিবার মত শক্তি আমার ছিল না। স্বভরাং ঋজুপাঠহইতে যেটুকু পড়িয়াগেলাম তাহার মধ্যে বাল্মীকির রচনা ও আমার ব্যাথাার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে অসামঞ্জন্ম রহিয়াগেল। স্বর্গহইতে করুণজন্ম মহর্ষি বাল্মীকি নিশ্চয়ই জননীর নিকট খ্যাতিপ্রত্যাশী অর্কাচীন বালকের সেই অপরাধ সকৌ তুকস্বেহহান্তে মার্জ্জনাকরিয়াছেন কিন্তু দর্পহারী মধুসুদন আমাকে সম্পূর্ণ নিক্ তিদিলেন না।

মা মনে করিলেন আমার ঘারা অসাধ্যসাধন হইয়াছে, তাই আর সকলকে বিন্মিত করিয়াদিবার অভিপ্রায়ে তিনি কহিলেন "একবার বিজেক্তকে শোনা দেখি।" তথন মনেমনে সমূহ বিপদ্ধ গণিয়া প্রচুর আপত্তিকরিলাম। মা কোনোমতেই শুনিলেন না। বড়দাদাকে ডাকিয়াপাঠাইলেন। বড়দাদা আসিতেই কহিলেন "রবি কেমন বাল্মীকির রামায়ণ পড়িতেশিথিয়াছে একবার শোন না।" পড়িতেই হইল। দয়ালু মধুস্দন তাঁহার দর্পহারিষের একটু আভাসমাত্র দিয়া আমাকে এ বাত্রা ছাড়িয়াদিলেন। বড়দাদা বোধ হয় কোনো একটা রচনায় নিযুক্তছিলেন—বাংলা ব্যাথ্যা শুনিবার জন্ম তিনি কোনো আগ্রহ প্রকাশকরিলেন না। শুটিকয়েক শ্লোক শুনিয়াই "বেশ হইয়াছে" বলিয়া তিনি চলিয়াগেলেন।

ইহার পর ইকুলে যাওয়া আমার পক্ষে পূর্বেরচেয়ে আরো অনেক কঠিন ইইরাউঠিল। নানা ছলকরিয়া বেঙ্গল একাডেমিকইডে পলাইডে স্থান্ধ করিলাম। সেন্টজেবিয়ার্লে আমাদের ভর্ত্তিকরিয়া দেওরাইইল, সেধানেও কোলো ফল-ইইল না। দাদারা মাঝেমাঝে একআধবার চেফাকরিয়া আমার আশা একেবারে ত্যাগকরিলেন। আমাকে ভং পনাকরাও ছাড়িয়াদিলেন। একদিন বড়দিদি কহিলেন, আমরা সকলেই আশাকরিয়াছিলাম বড় হইলে রবি মানুবের মত হইবে কিন্তু ভাহার আশাই সকলের চেয়ে নফ্ট হইয়াগেল। আমি বেশ বৃঝিতাম ভদ্রসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়াযাইতেছে কিন্তু তবু যে-বিতালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলথানা ও হাঁস-পাতালজাতীয় একটা.নির্দ্মন বিভীষিকা, তাহার নিত্যআবর্ত্তিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতেগারিলাম না।

সেণ্টজেবিয়ার্সের একটি পবিত্রস্থৃতি আজপর্য্যস্ত আমার মনের মধ্যে অমান হইয়ারহিয়াছে—তাহা সেধানকার অধ্যাপকদের স্থৃতি। আমাদের সকল অধ্যাপক সমান ছিলেন না। বিশেষভাবে যে সুইএকজন আমার ক্লাসের শিক্ষক ছিলেন ক্রাঁহাদের মধ্যে ভগবন্তক্তির গন্তীর নত্রতা আমি উপ-লব্ধি করি নাই। বরঞ্চ সাধারণত শিক্ষকেরা যেমন শিক্ষাদানের কল হইয়া উঠিয়া বালকদিগকে হৃদয়ের দিকে পীড়িত করিয়াখাকেন, তাঁহারা তাহার-চেয়ে বেশি উপরে উঠিতেপারেন নাই। একে ত শিক্ষার কল একটা মস্ত কল, তাহার উপরে, মানুষের হৃদয়প্রকৃতিকে শুক্ষকরিয়া পিশিয়াফেলিবার পক্ষে ধর্মের বাহুঅনুষ্ঠানের মত এমন জাতা জগতে আর নাই। বাহারা ধর্মসাধনার সেই বাহিরের দিকেই আটকাপড়িয়াছে তাহারা যদি আবার শিক্ষকতার কলের চাকার প্রত্যন্ত পাক খাইতেথাকে তবে উপাদের জিনিব তৈরি হয় না.—আমার শিক্ষকদের মধ্যে সেই প্রকার দুইকলে-ছাঁটা নমুনা বোধকরি ছিল। কিন্তু তবু সেণ্টজেবিয়ার্সের সমস্ত অধ্যাপকদের জীবনের व्यानर्गटक উচ্চকরিয়া ধরিয়া মনের মধ্যে বিরাক্তকরিতেছে এমন একটি শ্বৃতি আমার আছে। কাদার ডিপেনেরাণ্ডার সহিত আমাদের যোগ তেমন বেশি हिल ना ;— त्वांथ कति किहुमिन जिनि जामारमत नित्रमिज निकटकत वमनिक्रटभ কাজকরিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে স্পেনীয় ছিলেন। ইংরেজি উচ্চারণে তাঁহার যথেষ্ট বাধা জিল। বোধ করি সেই কারণে ভাঁছার ক্রানের শিকার

ছাত্রগণ হথেষ্ট মনোযোগকরিত ন। আমার বোধহইত ছাত্রদের সেই ওদাসীপ্রের ব্যাঘাত তিনি মনের মধ্যে অমুভবকরিতেন কিন্তু নম্রভাবে প্রতি-দিন তাহা সহকরিয়া লইতেন। আমি জানি না কেন, তাঁহার জন্ম আমার মনের মধ্যে একটা বেদনা বোধহইত। তাঁহার মুধনী স্থন্দর ছিল না কিয় আমার কাছে তাহার কেমন একটি আকর্ষণ ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই মনে **হইত** তিনি সর্ববদাই আপনার মধ্যে যেন একটি দেবোপাসনা বহনকরিতে-ছেন-অন্তরের বৃহৎ এবং নিবিড় স্তব্ধতায় তাঁহাকে যেন আবৃতক্রিয়া রাথিয়াছে। আধঘণ্টা আমাদের কাপি লিথিবার সময় ছিল—আমি তথন কলম হাতে লইয়া অশ্যমনস্ক হইয়া যাহাতাহা ভাবিতাম। একদিন ফাদার ভিপেনেরাণ্ডা এই ক্লাসের অধ্যক্ষতাকরিতেছিলেন। তিনি প্রত্যেক বেঞ্চির পিছনে পদচারণাকরিয়া যাইতেছিলেন। বোধ করি তিনি চুইতিনবার লক্ষ্য-করিয়াছিলেন, আমার কলম সরিতেছে ন। এক সময়ে আমার পিছনে খামিয়াদাঁডাইয়া নত হইয়া আমার পিঠে তিনি হাত রাখিলেন, এবং অত্যন্ত সম্মেহস্বরে আমাকে জিজ্ঞাসাকরিলেন, টাগোর, তোমার কি শরীর ভাল নাই १---বিশেষ কিছুই নহে কিন্তু আজপর্য্যন্ত তাঁহার সেই প্রশ্নটি ভূলি নাই। অন্য ছাত্রদের কথা বলিতেপারি না কিন্তু আমি তাঁহার ভিতরকার একটি বুহৎ মনকে দেখিতেপাইতাম—আত্মও তাহা শ্মরণকরিলে আমি থেন নিভুত নিজ্ঞ দেবমন্দিরের মধ্যে প্রবেশকরিবার অধিকার পাই।

সে সময়ে আর একজন প্রাচীন অধ্যাপক ছিলেন, ভাঁছাকে ছাত্রেরা বিশেষ ভালবাসিত। ভাঁছার নাম কাদার হেন্রি। তিনি উপরের ক্লাসে পড়াইতেন, ভাঁছাকে আমি ভালকরিয়া জানিতাম না। ভাঁছার সম্বন্ধে একটি কথা আমার মনে আছে, সেটি উল্লেখবোগ্য। তিনি বাংলা জানিতেন। তিনি নীরদ নামক ভাঁছার ক্লাসের একটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসাকরিয়াছিলেন, ভোমার নামের ব্যুৎপত্তি কি ? নিজের সম্বন্ধে নীরদ চিরকাল সম্পূর্ণ নিশ্চিত্ত ছিল—কোনোদিন নামের ব্যুৎপত্তিলাইয়া সে কিছুমাত্র উর্বেগ, অনুভ্রকরে নাই—স্ভরাং এক্লপ প্রশ্নের উত্তর্দিবার জন্ম সে কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল লা। কিন্তু অভিধানে এত বড়বড় অপরিচিত কথা থাকিতে নিজের নামটা সম্বন্ধে ঠিকিয়াযাওয়া যেন নিজের গাড়ির জলে চাপাপড়ার মত তুর্ঘটনা—নীরু তাই অমানবদনে তৎক্ষণাৎ উত্তরকরিল—নী ছিল রোদ, নীরদ—অর্থাৎ যাহা উঠিলে রোদ্র থাকে না, তাহাই নীরদ।

## ঁ ঘরের পড়া।

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীলের পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়িতে
আমাদের শিক্ষক ছিলেন। ইন্ধুলের পড়ায় যথন ভিনি কোনোমতেই
আমাকে বাঁধিতেপারিলেন না, ভখন হাল ছাড়িয়াদিয়া জ্বন্থ পথ ধরিলেন।
আমাকে বাংলায় অর্থ করিয়া কুমারসম্ভব পড়াইতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া
খানিকটাকরিয়া ম্যাক্বেথ আমাকে বাংলায় মানেকরিয়া বলিভেন এবং
যক্তক্ষণ তাহা বাংলা ছন্দে আমি ভর্জ্জমা না করিভাম ভতক্ষণ ঘরে বন্ধকরিয়া
রাথিতেন। সমস্ত বইটার জমুবাদ শেষ হইয়াগিয়াছিল। সোভাগ্যক্রমে
সেটি হারাইয়াবাওয়াভে কর্ম্মকলের বোঝা এ পরিমাণে হাঝা হইয়াছে।

রামসর্ববন্ধ পণ্ডিতমশারের প্রতি আমাদের সংস্কৃতঅধ্যাপনার ভার ছিল। অনিচ্ছুক ছাত্রকে ব্যাকরণশিথাইবার ছঃসাধ্যচেষ্টার ভঙ্গ দিয়া তিনি আমাক্ষে অর্থ করিয়াকরিয়া শকুস্তলা পড়াইতেন। তিনি একদিন আমার ম্যাকবেশের তর্জনা বিভাসাগর মহাশরকে শুনাইতেহইবে বলিয়া আমাকে তাঁহার কাছে লইয়াগেলেন। তথন তাঁহার কাছে রাজকৃক্ষ মুখোপাধ্যার বনিয়া ছিলেন। পুতকে ভরা তাঁহার ঘরের মধ্যে চুকিতে আমার বুক ছরুত্বরুক করিতেছিল—তাঁহার মুখচহবি দেখিয়া বে আমার সাহসর্জি হইল ভাহা বলিভেপারি না। ইহার পুর্বের বিভাসাগরের মত ভ্রোভা আমি ভ পাই নাই—অভ এব এখানইত্তে খ্যাভিপাইবার লোভটা মনের মধ্যে খ্ব প্রবল ছিল। বোধ করি কিছু
উৎসাহ সঞ্চক্রিয়া কিরিয়াছিলাম। বনে আছে য়াজকৃক্ষবালু আমাকে

উপদেশ দিয়াছিলেন, নাটকের অস্থাস্থ অংশের অপেকা ভাকিনীর উক্তিশুলির ভাষা ও ছন্দের কিছু অস্তুত বিশেষত্ব ধাকা উচিত।

আমার বাল্যকালে বাংলাসাহিত্যের ক্লেবর ফুল ছিল। বােধকরি তথন
পাঠ্য অপাঠ্য বাংলা বই যে কটা ছিল সমস্তই আমি লেবকরিয়ছিলাম।
তথন ছেলেদের এবং বড়দের বইয়ের মধ্যে বিশেষ একটা পার্থক্য ঘটে নাই।
আমাদের পক্ষে তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। এখনকার দিনে শিশুদের
জন্য সাহিত্যরসে প্রভূতপরিমাণে জল মিলাইয়া যে সকল ছেলেভুলানো বই
লেখাহয় তাহাতে শিশুদিগকে নিতান্তই শিশুবলিয়া মনে করাহয়। তাহাদিগকে মামুববলিয়া গণ্য করাহয় না। ছেলেরা যে বই পড়িবে তাহার
কিছু বুঝিবে এবং কিছু বুঝিবে না এইরূপ বিধানথাকা চাই। আমরা
ছেলেবেলায় একধারহইতে বই পড়িয়াঘাইতাম—যাহা বুঝিতাম এবং বাহা
বুঝিতাম না ছই-ই আমাদের মনের উপর কাজ করিয়াঘাইত। সংসারটাও
ছেলেদের উপর ঠিক্ তেমনিকরিয়া কাজকরে। ইহার যতটুকু তাহারা
বোঝে ততটুকু তাহারা পায়, যাহা বোঝে না তাহাও তাহাদিগকে সাম্নের
দিক্তে ঠেলে।

দীনবন্ধু মিত্র মহাশরের জামাইবারিক প্রহসন যথন বাহিরছইরাছিল ভথন সে বই পড়িবার বরস আমাদের হয় নাই। আমার কোনো একজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া সেই বইথানি পড়িতেছিলেন। অনেক অনুনয়করিয়াও ভাঁহার কাছ হইতে উহা আদায়করিতে পারিলাম না। সে বই ভিনি বালে ভাবিবন্ধকরিয়া রাথিয়াছিলেন। নিষেধের বাধায় আমার উৎসাহ আরও বাড়িরাউঠিল, আমি ভাঁহাকে শাসাইলাম, এ বই আমি পড়িবই।

মধ্যাক্সে তিনি প্রাবৃ থেলিতেছিলেন—আঁচলে বাঁধা চাবির গোচছা তাঁর পিঠে বুলিতেছিল। তাসখেলায় আমার কোনোদিন মন বার নাই, তাছা আমার কাছে বিশেষ বিরক্তিকর বোধ হইত। কিন্তু সে দিন আমার ব্যবহারে ভাহা অসুমানকরা কঠিন ছিল। আমি ছবির মত স্তর্কুইরা বসিরা ছিলাম। কোনোএক পক্তে আসর ছকাপাঞ্চার সভাবনার খেলা যথন ধুব জনিয়া উঠিরাছে এমন সময় আমি আন্তে আন্তে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া লইবার চেন্টা করিলাম। কিন্তু এ কার্য্যে অঙ্গুলির দক্ষতা ছিল না, তাহার উপর আগ্রহেরও চাঞ্চল্য ছিল—ধরা পড়িয়া গেলাম। বাঁহার চাবি তিনি হাসিরা পিঠ হইতে আঁচল নামাইয়া চাবি কোলের উপর রাখিয়া আবার খেলায় মন দিলেন।

এখন আমি একটা উপায় ঠাওরাইলাম। আমার এই আত্মীয়ার দোক্তা থাওয়া অভ্যাস ছিল। আমি কোথাও হইতে একটি পাত্রে পান দোক্তা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সন্মুথে রাথিয়া দিলাম। যেমনটি আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। চিক ফেলিবার জক্ম তাঁহাকে উঠিতে হইল;—চাবিসমেভ আঁচল কোল হইতে ভ্রফ্ট হইয়া নাঁচে পড়িল এবং অভ্যাসমভ সেটা তথনি ভূলিয়া তিনি পিঠের উপর ফেলিলেন। এবার চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং বই স্বছাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভৎসনা করিবার চেফ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না; ভিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন—আমারও সেই দশা।

রাজেক্রলাল মিত্র মহাশয় "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারি বাঁধানো একভাগ সেজলাদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া
সেই বইথানা পড়িবার খুসি আজও আমার মনে পড়ে। সেই বড় চোকা
বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চীৎ ছইয়া
পড়িয়া নর্হাল ভিমি মৎস্তের বিবরণ, কাজির বিচারের কোডুকজনক পয়,
কৃষ্কুমারীয় উপস্থাস পড়িতে কভ ছটির দিনের মধ্যাক্ত কটিয়াছে।

এই ধরণের কাগজ- একথানিও এখন নাই কেন ? একদিকে বিজ্ঞান, ভক্জান, পুরাতম্ব, অন্ত দিকে প্রচুর গল্পকবিতা ও ফুচ্ছ ভ্রমণ-কাহিনী দিয়া এখনকার কাগজ ভর্মি করা হয়। সর্বসাধারণের দিব্য সারাবে পঞ্জিয়ার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বার্স জার্নাল, কাঁস্লস্ মাগাজিন, ট্রাণ্ড ম্যাগাজিন প্রভৃতি অধিকসংখ্যক পত্রই সর্বাধারণের সেবায় নিযুক্ত। তাহারা জ্ঞানভাগুার হইতে সমস্ত দেশকে নিয়মিত মোটা ভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটা ভাত মোটা কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বেশি মাত্রায় কাজে লাগে।

বাল্যকালে আর একটি ছোট কাগজের পরিচয় লাভ করিয়াছিলাম।
তাহার নাম অবোধবরু। ইসার আবাঁধা থগুগুলি বড়দাদার আলমারি হইতে
বাহির করিয়া তাঁহারই দক্ষিণদিকের ঘরে থোলা দরজার কাছে বসিয়া বসিয়া
কতদিন পড়িয়াছি। এই কাগজেই বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা প্রথম
পড়িয়াছিলাম। তথনকার দিনের সকল কবিতার মধ্যে তাহাই আমার সব
চেয়ে মন হরণ করিয়াছিল। তাহার সেই সব কবিতা সরল বাঁশির স্থরে
আমার মনের মধ্যে মাঠের এবং বনের গান বাজাইয়া তুলিত। এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতা পৌলবর্জ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অমুবাদ পড়িয়া কত
চোথের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা সে কোন্ সাগরের
তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্
পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় তুপুরের রৌত্রে
সে কি মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙীন রুমালপরা
বর্জ্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জ্জন দ্বীপের শ্রামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের
কি প্রেমই জমিয়াছিল!

অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুট্ করিয়া
লইল। একে ত তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার
পরে বড়দলের পড়ার শেষের জন্ম অপেক্ষা করা আরো বেশি ছঃসহ হইড।
বিষর্ক্ষ চক্রশেথর এখন যে খুসি সেই অনায়াসে একেবারে একগ্রাসে পড়িয়া
কেলিতে পারে কিন্তু আমরা যেমন করিয়া মাসের পর মাস, কামনা করিয়া,
আপেক্ষা করিয়া, অল্লকালের পড়াকে স্থীর্ঘকালের অবকাশের ধারা মনের
মধ্যে অনুরণিত করিয়া, ভৃপ্তির সঙ্গে অভৃপ্তি, ভোগের সঙ্গে কৌতুহুলকে

অনেকদিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া পড়িতে পাইয়াছি, তেমন করিয়া পড়িবার স্যোগ আর কেহ পাইবে ন।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র ও অক্ষয় সরকার মহাশয়ের প্রাচীনকাবাসংগ্রহ সে সময়ে আমার কাছে একটি লোভের সামগ্রী হইয়াছিল। গুরুজনেরা ইহার গ্রাহক ছিলেন কিন্তু নিয়মিত পাঠক ছিলেন না। স্কুতরাং এগুলি জড় করিয়া আনতে আমাকে বেশি কফ্ট পাইতে হইত না। বিভাপতির তুর্বেনাধ বিকৃত্ত মৈণিলী পদগুলি অস্পর্য্ট বলিয়াই বেশি করিয়া আমার মনোযোগ টানিত। আমি টীকার উপর নির্ভর না করিয়া নিজে বৃঝিবার চেষ্টা করিতাম। বিশেষ কোনো তুক্ত শব্দ যেথানে হত্তবার ব্যবহৃত হইয়াছে সমস্ত আমি একটি ছোট বাঁধানো থাতায় নোট করিয়া রাথিতাম। ব্যাকরণের বিশেষহগুলিও আমার বৃদ্ধিবন্দর যথাসাধ্য টুকিয়া রাথিয়াছিলাম।

### বাড়ির আবহাওয়া।

ছেলেবেলায় আমার একটা মস্ত স্থ্যোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত। মনে পড়ে খুব যথন শিশু ছিলাম বারান্দার রেলিং ধরিয়া এক একদিন সন্ধ্যার সময় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম। সম্মুথের বৈঠকখানা বাড়িতে আলো জ্বলিতেছে, লোক চলিতেছে, দারে বড় বড় গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইতেছে। কি হইতেছে ভাল বুবিতাম না কেবল অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সেই আলোকমালার দিকে তাকাইয়া থাকিতাম। মাঝথানে ব্যবধান যদিও বেশি ছিল না তবু সে আমার শিশুজগৎ হইতে বহুদ্রের আলো। আমার খুড়তুত ভাই গণেক্র দাদা তখন রামনারায়ণ তর্করত্মকে দিয়া নবনাটক লিথাইয়া বাড়িতে তাহার অভিনয় করাইতেছেন। সাহিত্য এবং ললিত কলায় তাহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেইটা করিতেছিলেন। বেশে ভূষায় কাব্যে গানে চিত্রে নাট্যে ধর্ম্মে আদেশিকভায় সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ জাতীয়ভার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল। পৃথিবীর সকল

দেশের ইতিহাসচর্চ্চায় গণদাদার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। অনেক ইতিহাস তিনি বাংলায় লিখিতে আরম্ভ করিয়া অসমাপ্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিক্রমোর্বাশী নাটকের একটি অনুবাদ অনেক দিন হইল ছাপা হইয়াছিল। তাঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি এখনো ধর্মসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে।

গাও হে তাঁহার নাম রচিত যাঁর বিশ্বধাম, দয়ার যাঁর নাহি বিরাম ঝরে অবিরত ধারে—

বিধ্যাত গানটি তাঁহারই। বাংলাম দেশানুরাগের গান ও কবিভার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা, যথন গণদাদার রচিত "লক্ষায় ভারত্যশ গাহিব কি করে" গানটি হিন্দুমেলায় গাওয়া হইত। যুবাবয়সেই গণদাদার যথন মৃত্যু হয় তথন আমার বয়স নিতান্ত অল্প। কিন্তু তাঁহার সেই সৌম্য গন্ধীর উন্নত গৌরকান্ত দেহ একবার দেখিলে আর ভূলিবার যো থাকে না। তাঁহার ভারি একটা প্রভাব ছিল। সে প্রভাবটি সামান্ধিক প্রভাব। তিনি আপনার চারিদিকের সকলকে টানিতে পারিতেন, বাঁধিতে পারিতেন—তাঁহার আকর্ষণের জোরে সংসারের কিছুই যেন ভাঙিয়া-চুরিয়া বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতে পারিত না।

আমাদের দেশে একএকজন এই রকম মানুষ দেখিতে পাওয়া বার। 
তাঁহারা চরিত্রের একটি বিশেষ শক্তিপ্রভাবে সমস্ত পরিবারের অথবা গ্রামের কেন্দ্রস্থলে অনায়াসে অধি চিত্ত হইয়া থাকেন। ইঁহারাই যদি এমন দেশে 
ক্রিয়েতেন বেথানে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে বাণিজ্যব্যবসায়ে ও নানাবিধ সর্ববন্ধনীন 
কর্ম্মে সর্ববদাই বড় বড় দল বাঁধা চলিতেছে তবে ই'হারা স্বভাবতই গণনায়ক 
হইয়া উঠিতে পারিতেন। বহুমানবকে মিলাইয়া এক-একটি প্রতিষ্ঠান রচনা 
করিয়া ভোলা বিশেষ এক প্রকার প্রতিভার কাজ। আমাদের দেশে সেই 
প্রতিভা কেবল এক একটি বড় বড় পরিবারের মধ্যে অধ্যাতভাবে আশ্বার

কাজ করিয়া বিশুপ্ত হইয়া যায়। আমার মনে হয় এমন করিয়া শক্তির বিস্তর অপব্যয় ঘটে—এ যেন জ্যোতিকলোক হইতে নক্ষত্রকে পাড়িয়া তাহার দারা দেশলাই কাঠির কাজ উদ্ধার করিয়া লওয়া।

ই'হার কনিষ্ঠ ভাই গুণদাদাকে বেশ মনে পড়ে। তিনিও বাড়িটিকে একেবারে পূর্ণ করিয়। রাখিয়াছিলেন। আন্নীয় বন্ধু আশ্রিত অনুগত অভিবি অভ্যাগতকে তিনি আপনার বিপুল ওদার্য্যের দারা বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিলেন। তাহার দক্ষিণের বারান্দার, তাঁহার দক্ষিণের বাগানে, পুকুরের বাঁধা ঘাটে **মাছ** ধরিবার সভায় তিনি মূর্ত্তিমান দাক্ষিণ্যের মত বিরাজ করিতেন। সৌন্দর্য্যবোধ ও গুণগ্রাহিতায় তাঁহার নধর শরীর-মনটি যেন চলচল করিতে থাকিত। নাট্য কৌতুক আমোদ উৎসবের নানা সংকল্প তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া নব নব বিকাশলাভের চেষ্টা করিত। শৈশবের অনধিকার বশত তাঁহাদের সে সমস্ত উত্যোগের মধ্যে আমরা সকল সময়ে প্রবেশ করিতে পাইতাম না—কিন্তু উৎ-সাহের ঢেউ চারিদিক হইতে আসিয়া আমাদের ওৎস্থক্যের উপরে কেবলি ঘা দিতে থাকিত। বেশ মনে পড়ে বড় দাদা একবার কি একটা কিন্তৃত কৌতুক-নাট্য (Burlesque) রচনা করিয়াছিলেন—প্রতিদিন মধ্যাত্রে গুণদাদার বড় বৈঠকথানা ঘরে তাহার রিহার্সাল চলিত। আমরা এ বাড়ির বারা**ন্দার** দাঁড়াইয়া থোলা জানালার ভিতর দিয়া অটুহাস্তের সহিত মিশ্রিত অভুত গানের कि इ कि इ अन अनिए भारे जाम এवः व्यक्त सञ्जूमनात महागरात जिलाम ন ভ্যেরও কিছ কিছ দেখা যাইত। গানের এক অংশ এখনো মনে আছে।

> ও কথা আর বোলোনা আর বোলোনা বল্চ বঁধু কিসের কোঁকে— এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা হাস্বে লোকে—

হাঃ হাঃ হাঃ হাস্বে লোকে !

এত বড় হাসির কথাটা যে কি তাহা আৰু পর্যান্ত জানিতে পারি নাই—কিন্ত এক সময়ে জানিতে পাইব এই জালাতেই মনটা খুব লোলা খাইত।

একটা নিতান্ত সামাগ্র ঘটনায় আমার প্রতি গুণদাদার স্নেহকে আমি কিরূপ বিশেষভাবে উদ্বোধিত করিয়াছিলাম সে কথা আমার মনে পড়িতেছে। ইস্কুলে আমি কোনোদিন প্রাইজ পাই নাই একবার কেবল সক্ররিত্রের পুর-স্কার বলিয়া একথানা "ছন্দোমালা" বই পাইয়াছিলাম। আমাদের তিনজনের মধ্যে সত্যই পড়াশুনায় সেরা ছিল। সে কোনো একবার পরীক্ষায় ভালরূপ পাস করিয়া একটা প্রাইজ পাইয়াছিল। সেদিন ইবল হইতে ফিরিয়া গাডি ছইতে নামিয়াই দৌডিয়া গুণদাদাকে খবর দিতে চলিলাম। তিনি বাগানে বসিয়াছিলেন। আমি দুর হইতেই চাঁৎকার করিয়া ঘোষণা করিলাম, গুণদাদা সত্য প্রাইজ পাইয়াছে। তিনি হাসিয়া সামাকে কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি প্রাইজ পাও নাই ? আমি কহিলাম, না, আমি পাইনাই, সত্য পাইয়াছে। ইহাতে গুণদাদা ভারি থুসি হইলেন। আমি নিজে প্রাইজ ৰা পাওয়াসত্ত্বেও সতার প্রাইজ পাওয়া লইয়া এত উৎসাহ করিতেছি ইহা তাঁহার কাছে বিশেষ একট। সন্গুণের পরিচয় বলিয়া মনে হইল। তিনি व्यामात माम्रान्हे रम कथाए। व्यन्य त्नारकत काष्ट्र विन्तान । ५ हे व्याभारतत মধ্যে কিছুমাত্র গৌরবের কথা আছে তাহা আমার মনেও ছিল না—হঠাৎ তাঁহার কাছে প্রশংসা পাইয়া আমি বিন্দ্রিত হইয়া গেলাম। এইরূপে আমি প্রাইজ না পাওয়ার প্রাইজ পাইলাম-কিন্দ্র সেটা ভাল হইল না। আমার ভ মনে হয় ছেলেদের দান করা ভাল কিন্তু পুরস্কার দান করা ভাল নহে---ছেলেরা বাহিরের দিকে তাকাইবে, আপনার দিকে তাকাইবে না ইহাই তাহা-দের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

মধ্যাক্তে আহারের পর গুণদাদ। এবাড়িতে কাছারি করিতে আসিতেন। কাছারি তাঁহাদের একটা ক্লাবের মতই ছিল—কাজের সঙ্গে হাস্থালাপের বড়বেশি বিচ্ছেদ ছিল না। গুণদাদা কাছারি ঘরে একটা কোঁচে হেলান দিয়া বসিতেন—সেই স্থবোগে আমি আস্তে আত্তে তাঁহার কোলের কাছে আসিয়া বসিতাম। তিনি প্রায় আমাকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গল্প বলিতেন। ক্লাইভ ভারতবর্ষে ইংরাক্তরাক্রতের প্রতিষ্ঠা করিয়া অবশেষে দেশে কিরিয়া গলায় কুর



দিয়া আগ্রহত্যা করিয়াছিলেন একথা তাঁহার কাছে শুনিয়া আমার ভারি আশ্চর্য্য লাগিয়াছিল। একদিকে ভারতবর্ষের নব ইতিহাস ত গড়িয়া উঠিল কিন্তু আর একদিকে মানুষের হৃদয়ের অধকারের মধ্যে এ কি বেদনার রহস্ত প্রচন্ন ছিল! বাহিরে যথন এমন সফলতা অন্তরে তথন এত নিক্ষলতা কেমন করিয়া পাকে! আমি সেদিন অনেক ভাবিয়াছিলাম। একএকদিন গুণদাদা আমার ভাবগতিক দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিতেন যে আমার পকে-টের মধ্যে একটা থাতা লুকান আছে। একট্থানি প্রশ্রের পাইবামাত্র থাতাটি তাহার আবরণ হইতে নির্লক্ষভাবে বাহির হইয়া আসিত। বলা বাহুল্য তিনি খব কঠোর সমালোচক ছিলেন না : এমন কি. তাঁহার অভিমতগুলি বিজ্ঞাপনে ছাপাইলে কাজে লাগিতে পারিত। তবু বেশ মনে পড়ে এক একদিন কবিছের মধ্যে ছেলেমামুণীর মাত্রা এত অতিশয় বেশি থাকিত যে তিনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেন। ভারতমাতাসম্বন্ধে কি একটা কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার কোনো একটি ছত্রের প্রান্তে কথাটা ছিল "নিকটে", ঐ শব্দটাকে দুরে পাঠা-ইবার সামর্থ্য ছিল না. অথচ কোনোমতেই তাহার সঙ্গত মিল খুঁজিয়া পাইলাম না। অগত্যা পরের ছত্রে "শকটে" শব্দটা যোজনা করিয়াছিলম। সে জায়গায় সহজে শকট আসিবার একেবারেই রাস্তা ছিল না-কিন্তু মিলের দাবী কোনো কৈফিয়তেই কর্ণশাভ করে না : কাজেই বিনা কারণেই সে জায়গায় আমাকে শকট উপস্থিত করিতে হইয়াছিল। গুণদাদার প্রবল হাস্থে, ঘোড়াস্থন্ধ শকট যে দুর্গম পথদিয়া আসিয়াছিল সেই পথদিয়াই কোথায় অন্তর্ধান ক্রিল এপর্য্যন্ত তাহার আর কোনো থোঁজ পাওয়া যায় নাই।

বড়দাদা তথন দক্ষিণের বারান্দায় বিছানা পাতিয়া সাম্নে একটি ছোট ডেক্ষ লইয়া স্বপ্পপ্রয়াণ লিথিতেছিলেন। গুণদাদাও রোজ সকালে আমাদের সেই দক্ষিণের বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। রসভোগে তাঁহার প্রচুর আনন্দ কবিত্ববিকাশের পক্ষে বসন্ত-বাতাসের মত কাজ করিত। বড়দাদা লিথিতেছেন আর ভালার ঘন ঘন উচ্চহাল্ডে বারান্দা কাঁপিয়া উঠিতেছে। বসতে আমের বোল বেমন অকালে অকত্র ঝরিয়া পড়িয়া গাছেরক্তা। ছাইন্না

কেলে ভেমনি স্বপ্পপ্রয়াণের কভ পরিভাক্ত পত্র বাড়িময় ছড়াছড়ি বাইড ভাহার ঠিকানা নাই। বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি ছিল বে, তাঁহার বডটা আবস্থক তাহার চেরে তিনি ফলাইডেন অনেক বেশি। এইজ্বস্থ তিনি বিস্তর লেখা ফেলিয়া দিতেন। সেইগুলি কুড়াইয়া রাখিলে বঙ্গসাহিত্যের একটি সাজি ভরিয়া ভোলা যাইত।

তথনকার এই কাব্যরসের ভোজে আড়াল-আবডাল হইতে আমরাও বঞ্চিত হইতাম না। এত ছড়াছড়ি বাইত বে, আমাদের মত প্রসাদ আমরাও পাইতাম। বড়দাদার লেখনীমুথে তথন ছন্দের ভাষার করনার একেবারে কোটালের জোরার—বান ডাকিয়া আসিত, নব নব অগ্রাপ্ত তরঙ্গের কলো-চছ্নুমে কূল-উপকূল মুখরিত হইয়া উঠিত। স্বপ্নপ্রমাণের সব কি আমরা ব্রিভাম ? কিস্তু পূর্বেই বলিয়াছি লাভকরিবার জন্ম পূরাপূরী বুঝিবার প্রয়োজন করে না। সমুজের রত্ন পাইতাম কি না জানি না, পাইলেও ভাহার মূল্য বুঝিভাম না কিন্তু মনের সাধ মিটাইয়া ঢেউ থাইডাম—ভাহারই আনক্ষেত্যাভাতে শিরা উপশিরায় জীবনস্রোভ চক্ষল হইয়া উঠিত।

ভথনকার কথা যতই ভাবি আমার একটি কথা কেবলি মনে হয়, ভধনকার

দিনে মজ্লিণ বলিয়া একটা পদার্থ ছিল এখন সেটা নাই। পূর্বকার দিনে

যে একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল আমরা যেন বাল্যকালে তাহারই শেব

অন্তচ্ছটা দেখিয়াছি। পরস্পরের মেলামেশাটা তথন খুব ঘনিষ্ঠ ছিল স্মৃতরাং

মজ্লিণ তথনকার কালের একটা অন্তাবগুক সামগ্রী। বাঁহারা মজ্লিশি

মাতুব ছিলেন তথন তাঁহাদের বিশেব আদর ছিল। এখন লোকেরা কাজের

কল্প আসে, দেখাসাকাৎ করিতে আসে, কিন্তু মক্লিণ করিতে আসে না।
লোকের সমর নাই এবং সে ঘনিষ্ঠতা নাই। তথন বাড়িতে কড আনাগোনা

দেখিতাম—হাসি ও গল্পে বারান্দা এবং বৈঠকখানা মুখরিত হইয়া থাকিত।

চারিদিকে সেই নানা লোককে ক্যাইয়া ভোলা, হাসিগল ক্ষমাইয়া ভোলা,

এ একটা শক্তি—সেই শক্তিটাই কোখার অন্তর্থান করিয়াছে। বালুক্টা

ক্ষাছে ভবু সেই সব বারান্দা সেই সব বৈঠকখানা বেন ক্সাক্ষমা। তথ্যকার

নৰবের সমত্ত আস্বাৰ আহোজন, ক্রিয়া কর্মা, সমস্তই দশলনের জন্য ছিল---এইজন্ম ভাহার মধ্যে বে জীকজমক ছিল ভাহা উদ্ধত নহে। এখনকার বড়মাসুষের গৃহসজ্জা আগেকার চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু তাহা নির্ম্মন, তাহা নির্বিচারে উদারভাবে আহ্বান করিতে জানে না—ধোলা গা, মরলা চাদর এবং হাসিমুখ সেধানে বিনা হকুমে প্রবেশ করিয়া আসন জুড়িয়া বসিঙে পারে না। আমরা আজকাল যাহাদের নকল করিয়া ঘর তৈরি করি ও ঘর শাজাই, নিজের প্রণালীমত ভাহাদেরও সমাজ আছে এবং তাহাদের সামাজিকতাও বহুব্যাপ্ত। আমাদের মুস্কিল এই দেখিতেছি, নিজেদের সামাজিক প্ৰভি ভাঙিয়াহে, সাহেবী সামাজিক প্ৰভি গড়িয়া ভুলিবার কোনো উপায় নাই---মাঝে হইডে প্রত্যেক ধর নিরানন্দ হইয়া গিয়াছে। আজকাল কাজের জন্য দেশহিতের জন্য দশজনকে লইয়া আমরা সভা করিরা থাকি—কিন্তু কিছুর জন্য নহে, শুদ্ধমাত্র দশজনের জন্যই দশজনকে লইরা জমাইয়া বসা—মাসুষকে ভাল লাগে বলিয়াই মাসুষকে একত্র করিবার নানা উপলক্ষ্য স্থান্তি করা—এ এখনকার দিনে একেবারেই উঠিয়া গিরাছে। এড বড় সামাজিক ক্লপণভার মত কুত্রী জিনিষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় न।। এইজন্য তথনকার দিনে যাঁহারা প্রাণথোলা হাসির ধ্বনিতে প্রত্যহ সংসারের ভার হান্দা করিয়া রাখিয়াছিলেন—মাজকের দিনে তাঁহাদিগকে স্বার-কোনো দেশের লোক বলিয়া মনে হইতেছে।

# वकरतस (त्रीश्री।

বাল্যকালে আমার কাব্যালোচনার মন্ত একজন অপুক্ল স্কান জ্টিরাছিল।

তলক্ষ্যকন্ত চৌধুরী মহালয় জ্যোতিদাদার সহপাঠী বন্ধু ছিলেন। তিনি
ইংরেজি সাহিত্যে এম, এ। সে সাহিত্যে তাঁহার বেমন ব্যুৎপত্তি ভেমনি
অনুরাগ ছিল। অপর পক্ষে বাংলা সাহিত্যে বৈক্ষবপদক্তী, ক্রিক্ষণ,
রামপ্রসাদ, ভারভক্তে, হর্মঠাকুর, রামবন্ধ, নিধু বাবু ঞ্রিধর কর্মক প্রেছ্ডির
প্রতি তাঁহার অনুসাধ্যার নীনা ছিল না। বাংলা ক্ত উভট গালই উন্থান

মৃথন্থ ছিল। সে গান স্থরেবেস্থরে যেমন করিয়া পারেন একেবারে মরিয়া হইয়া গাহিয়া যাইডেন। সে সম্বন্ধে, শ্রোতারা আপত্তি করিলেও তাঁহার উৎসাহ অকুর থাকিত। সঙ্গে সঙ্গে তাল বাজাইবার সম্বন্ধেও অন্তরে বাহিরে তাঁহার কোনোএকার বাধা ছিল না। টেবিল হউক বই হউক বৈধ অবৈধ যাহা কিছু হাতের কাছে পাইডেন তাহাকে অজ্ঞ টপাটপ্ শব্দে ধ্বনিত করিয়া আসর গরম করিয়া তুলিডেন। আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি ই'হার অসামান্য উদার ছিল। প্রাণ ভরিয়া রস গ্রহণ করিতে ই'হার কোনো বাধা ছিল না এবং মন খুলিয়া গুণগান করিবার বেলায় ইনি কার্পণ্য করিছে জানিডেন না। গান এবং থগুকাব্য লিখিতেও ই'হার ক্ষিপ্রতা অসামান্য ছিল। অথচ নিজের এইসকল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার লেশমাত্র মমত্ব ছিল না। কত ছিল পত্রে তাঁহার কত পেলিলের লেখা ছড়াছড়ি যাইত সে দিকে থেয়ালও করিতেন না। রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য্য তেমনি ওদাসীম্ম ছিল। "উদাসিনাঁ" নামে ইঁহার একথানি কাব্য তথনকার বঙ্গদর্শনে যথেষ্ট শ্রেশসো লাভ করিয়াছিল। ইঁহার অনেক গান লোককে গাহিতে শুনিয়াছি, কে বে তাহার রচয়িয়তা তাহা কেহ জানেও না।

সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশি ছুর্লভ। অক্ষয় বাবুর সেই অপর্য্যাপ্ত উৎসাহ আমাদের সাহিত্যবোধশক্তিকে সচেতন করিয়া ভূলিত।

সাহিত্যে যেমন তাঁর ওদার্য্য বন্ধুদ্বেও তেমনি। অপরিচিত সভার তিনি ডাঙারতোলা মাছের মত ছিলেন, কিন্তু পরিচিতদের মধ্যে তিনি বরস বা বিভাবুদ্ধির কোনো বাছ-বিচার করিতেন না। বালকদের দলে তিনি বালকছিলেন। দাদাদের সভা হইতে বথন অনেক রাত্রে তিনি বিদায় লইতেন তথন কতদিন আমি তাঁহাকে গ্রেফ্তার করিয়া আমাদের ইবুল ঘরে টানিরা আনিয়াছি। সেথানেও রেড়ির তেলের মিট্মিটে আলোভে আমাদের পড়িবার টেবিলের উপর বসিয়া সভা জমাইয়া তুলিতে তাঁহার কোনো কুঠা ছিল লা। এমনি করিয়া তাঁহার কাছে কড ইংরেজি কাব্যের উক্লেক্তি, যাধ্যা গ্রেনিরাহি,

তাঁহাকে লইয়া কত তর্ক বিতর্ক আলোচনা সমালোচনা করিয়াছি। নিজের লেখা তাঁহাকে কত শুনাইয়াছি এবং সে লেখার মধ্যে যদি সামান্য কিছু গুণপনা থাকিত তবে তাহা লইয়া তাঁহার কাছে কত অপর্য্যাপ্ত প্রশংসালাভ করিয়াছি।

## গীতচর্চ্চ। ।

সাহিত্যের শিক্ষায় ভাবের চর্চ্চায় বাল্যকাল হইতে জ্যোতিদাদা আমার প্রধান সহায় ছিলেন। তিনি নিজে উৎসাহী এবং অফ্যকে উৎসাহ দিতে তাঁহার আনন্দ। আমি অবাধে তাঁহার সঙ্গে ভাবের ও জ্ঞানের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম—তিনি বালক বলিয়া আমাকে অবজ্ঞা করিতেন না।

তিনি আমাকে খুব একটা বড রক্ষের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন: তাঁহার সংস্রবে আমার ভিতরকার সঙ্কোচ ঘুটিয়া গিয়াছিল। এইরূপ স্বাধীনতা আমাকে আর কেহ দিতে সাহস করিতে পারিত না—সে জন্য হয়ত কেছ তাঁহাকে নিন্দাও করিয়াছে। কিন্ধু প্রথর গ্রীম্মের পরে বর্ষার বেমন **প্রয়োজন** আমার পক্ষে আশৈশব বাধানিষেধের পরে এই স্বাধীনতা তেমনি অত্যাবশ্যক ছিল। সে সময়ে এই বন্ধনমুক্তি না ঘটিলে চিরজীবন একটা পঙ্গুতা থাকিয়া যাইত। প্রবল পক্ষেরা সর্ববদাই স্বাধীনতার অপবাবহার লইয়া থোঁটা দিয়া স্বাধীনতাকে থর্বব করিতে চেফ্টা করিয়া থাকে কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যয় করি-বার যদি অধিকার না থাকে তবে তাছাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না। অপব্যয়ের ঘারাই সন্মায়ের যে শিক্ষা হয় তাহাই খাঁটি শিক্ষা। অন্তত আমি একথা জোর করিয়া বলিতে পারি—স্বাধীনতার দারা যেটুকু উৎপাত ঘটিয়াছে ভাহাতে আমাকে উৎপাতনিবারণের পন্থাতেই পৌঁছাইয়া দিয়াছেণ শাসনের ঘারা পীড়নের দারা কান-মলা এবং কানে মন্ত্র দেওয়ার দারা আমাকে বাহা কিছু 🖠 দেওয়া হইয়াছে ভাহা আমি কিছুই গ্রহণ করি নাই। যভক্ষণ আমি আপনার <sup>মধ্যে</sup> আপনি ছাড়া না পা ইয়াছি ততক্ষণ নিকল বেদনা ছাড়া আর কিছুই পামি লাভ করিতে পারি নাই। জ্যোতিদাদাই সম্পূর্ণ নিঃসভোচে সকত

ভালমন্দর মধ্য দিয়া আমাকে আমার আজ্মোপলন্ধির ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিরাছেন এবং তথন হইতেই আমার আপন শক্তি নিজের কাঁটা ও নিজের কুল বিকাশ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইতে পারিয়াছে। আমার এই অভিজ্ঞতা হইতে আমি বে শিক্ষালাভ করিয়াছি তাহাতে মন্দকেও আমি উত ভয় করি না ভাল করিয়া ভূলিবার উপদ্রবকে যত ডরাই—ধর্মনৈতিক এবং রাফ্টু নৈতিক প্যুনিটিভ পুলিসের পায়ে আমি গড় করি—ইহাতে যে দাসত্বের স্থিতি করে তাহার মত বালাই জগতে আর কিছুই নাই।

এক সময় পিয়ানো বাজাইয়া জ্যোতিদাদা নৃতন নৃতন স্থা তৈরি করায় 
দাতিয়াছিলেন। প্রত্যই তাঁহার অঙ্গুলিনৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে স্থা বর্ষণ হইডে 
থাকিত। আমি এবং অক্ষয়বাবু তাঁহার সেই সভ্যোজাত স্থারগুলিকে কথা
দিয়া বাঁধিয়া রাথিবার চেন্টায় নিযুক্ত ছিলাম। গান বাঁধিবার শিক্ষানবিশি
এইরূপে আমার আরম্ভ ইইয়াছিল।

আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চার মধ্যেই আমরা বাড়িরা উঠিয়ছি। আমার পক্ষে তাহার একটা স্থবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অস্ক্রিধাও ছিল। চেন্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে শিশা পাকা হয় নাই। সঙ্গীতবিভা বলিতে বাহা বোঝায় ভাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।

### সাহিত্যের সঙ্গী।

হিমালয় হইতে ফিরিয়া আসার পর স্বাধীনতার মাত্রা কেবলি বাড়িরা চলিল। চাকরদের শাসন গেল, ইকুলের বন্ধন নানা চেফায় ছেদন করিলায়, বাড়িতেও শিক্ষকদিগকে আমল দিলাম না। আমাদের পূর্ববিশিক্ষক জ্ঞানবায় আমাকে কিছু কুমারসম্ভব, কিছু আর ছাই একটা জিনিষ এলোমেলোভাবে পড়াইয়া ওকালতি করিতে গেলেন। তাঁহার পর শিক্ষক আসিলেন অল বারু। তিনি আমাকে প্রথম দিন গোল্ড শ্মিথের ভিকর অক্ ওরে ক্রীক্ষ হইতে তর্জ্জনা করিতে দিলেন। সেটা আমার মন্দ লাগিল না। ভাহার পরে শিক্ষার আয়োজন আরো অনেকটা ব্যাপক দেখিয়া তাঁহার পক্ষে আমি সম্পূর্ণ তুরধিগম্য হইয়া উঠিলাম।

বাড়ির লোকেরা আমার হাল ছাড়িয়া দিলেন। কোনোদিন আমার কিছু হইবে এমন আশা, না আমার, না আর কাহারো মনে রহিল। কাজেই কোনো কিছুর ভরসা না রাথিয়া আপন মনে কেবল কবিতার থাতা ভরাইতে লাগিলাম। সে লেথাও ভেমনি। মনের মধ্যে আর কিছুই নাই, কেবল তপ্ত বাষ্পা আছে—সেই বাষ্পাভরা বুদু দরাশি, সেই আবেগের ফেনিলভা অলস করনার আবর্ত্তের টানে পাক থাইয়া নিরর্থক ভাবে খুরিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কোনো রূপের স্প্তি নাই কেবল গতির চাঞ্চল্য আছে। কেবল টগ্রুগ্ করিয়া ফুটিয়া ফুটিয়া ওঠা, ফাটিয়া ফাটিয়া পড়া। তাহার মধ্যে বস্তু বাহা কিছু ছিল তাহা আমার নহে, সে অগ্র কবিদের অনুকরণ; উহার মধ্যে আমার যেটুকু, সে কেবল একটা অশান্তি, ভিতরকার একটা তুরন্ত আক্রেপ। ব্যন্ধন শক্তির পরিণতি হয় নাই অথচ বেগ জন্মিয়াছে তথন সে একটা ভারি আক্র আন্দোলনের অবস্থা।

শাহিত্যে বৌঠাকুরাণীর প্রবল অমুরাগ ছিল। বাংলা বই তিনি বে পড়ি-তেন কেবল সমর কাটাইবার জন্ম, তাহা নহে—তাহা যথার্থ ই তিনি সমস্ত মন দিয়া উপজোগ করিভেন। তাঁহার সাহিত্যচর্চায় আমি অংশী ছিলাম।

স্থাপ্রয়াণ কাব্যের উপরে ভাঁছার গভীর শ্রেদ্ধা ও প্রীতি ছিল। আমারও এই কাব্য খুব ভাললাগিত। বিশেষত আমরা এই কাব্যের রচনা ও আলো-চনার হাওরার মধ্যেই ছিলাম তাই ইহার সৌন্দর্য্য সহক্রেই আমার হৃদরের তন্ত্রতে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই কাব্য আমার অমুকরণের অতীত ছিল। কথনো মনেও হয় নাই এই রক্মের কিছু একটা আমি লিখিয়া তুলিব।

স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কড রক্ষাের কক্ষ গবাক চিত্র, মূর্ত্তি ও কারুনৈপুণা! তাহার মহনগুলিও বিচিত্র। ভাহার চারিদিকের বাগানবাড়িতে কত ক্রীড়াশৈল, কত কোয়ারা, কত নিকুঞ্ল, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে। সেই যে একটি বড় জিনিষকে তাহার নানা কলেবরে সম্পূর্ণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি, সেটি ত সহজ্ব নহে। ইহা যে আমি চেষ্টা করিলে পারি এমন কথা আমার কল্পনাতেও উদয় হয় নাই।

এই সময়ে বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল-সঙ্গীত আর্য্যদর্শন পত্রে বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৌঠাকুরাণী এই কাব্যের মাধুর্যো অভ্যম্ভ মুদ্ধ ছিলেন। ইহার অনেকটা অংশই তাঁহার একেবারে কণ্ঠস্থ ছিল। কবিকে প্রায় তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রা করিয়া আনিয়া থাওয়াইতেন এবং নিজে হাতে রচনা করিয়া তাঁহাকে একথানি আসন দিয়াছিলেন।

এই সূত্রে কবির সঙ্গে আমারও বেশ একটু পরিচয় হইয়া গেল। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। দিনে চুপরে হথন তথন তাঁহার বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম। তাঁহার দেহও যেমন বিপুল তাহার হৃদয়ও তেমনি প্রশস্ত। তাহার মনের চারিদিক ঘেরিয়া কবিছের একটি রশ্মিমগুল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিভ,—তাঁহার যেন কবিতাময় একটি সূক্ষ্ম শরীর ছিল— তাহাই তাঁহার যথার্থ স্বরূপ। তাঁহার মধ্যে পরিপূর্ণ একটি কবির আনন্দ ছিল। যথনি তাঁহার কাছে গিয়াছি সেই আনন্দের হাওয়া থাইয়া আসিয়াছি। তাঁহার তেতালার নিভূত ছোট ঘরটিতে প**খে**র কা<del>জ</del> করা মেজের উপর উপুড় হইয়া গুন্গুন আর্ত্তি করিতে করিতে মধ্যাহে তিনি কবিতা লিখিতেছেন এমন অবস্থায় অনেকদিন তাঁহার ঘরে গিয়াছি—আমি বালক হুইলেও এমন একটি উদার ছাত্রভার সঙ্গে ডিনি আমাকে আহবান করিয়া লইতেন যে, মনে লেশমাত্র সঙ্কোচ থাকিত না। তাহার পরে ভাবে ভোর হুইয়া কবিতা শুনাইতেন, গানও গাহিতেন। গলায় যে তাঁহার খুব বেশি স্থুর ছিল ভাহ। নহে, একেবারে বেস্করাও ভিনি ছিলেন না—বে স্থুরটা পাহিতেছেন তাহার একটা আন্দাব্দ পাওয়া বাইত। গম্ভীর গক.দ' কঠে চোধ বুজিয়া গান গাহিতেন, স্থরে বাহা পৌছিত না, ভাবে তাহা ভরিয়া

ভূলিতেন। তাঁহাব কণ্ঠের সেই গানগুলি এথনো মনে পড়ে—"বালা থেলা করে চাঁদের কিরণে" "কেরে বাুলা কিরণময়ী ব্রহ্মরন্ধে বিহরে।" তাঁহার গানে স্থর বসাইযা আমিও তাঁহাকে কথনো কথনো শুনাইতে যাইতাম।

কালিদাস ও বাশ্মীকির কবিহে তিনি মুগ্ধ ছিলেন।

মনে আছে একদিন তিনি আমার কাছে কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোকটি খুব গলা ছাড়িয়া আর্ত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাতে পরে পরে যে এতগুলি দীর্ঘ আ স্বরের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা আকস্মিক নহে—হিমালয়ের উদার মহিমাকে এই আ স্বরের দারা বিকারিত করিয়া দেখাইবার জন্মই "দেবতাত্মা" হইতে আবস্ত করিয়া "নগাধিরাজ" পর্যান্ত কবি এতগুলি আকারের সমাবেশ কবিয়াছেন।

বিহারীবাবুর মন্ত কাব্য লিথিব, আমার মনের আকাঞ্জাটা তথন ঐ
পর্যান্ত দৌড়িত। হয় ত কোনোদিন বা মনে করিয়া বসিতে পারিভাম বে,
তাঁহার মহুই কাব্য লিথিতেছি—কিন্তু এই গর্বব উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত
ছিলেন বিহারী কবির ভক্ত পাঠিকাটি। তিনি সর্ববদাই আমাকে একথাটি
ন্মরণ করাইয়া রাখিতেন যে "মন্দঃ কবিয়নঃপ্রার্থী" আমি "গমিন্তাম্যুপহাস্ততাম্।" আমার অহলারকে প্রভায় দিলে তাহাকে দমন করা হুরুহ হইবে এ
কথা তিনি নিশ্চর বুঝিতেন—তাই কেবল কবিত। সম্বন্ধে নহে আমার গানের
কণ্ঠ সম্বন্ধেও তিনি আমাকে কোনো মতে প্রশংসা করিতে চাহিতেন না, আর
ছই একজনের সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিতেন তাহাদের গলা কেমন মিন্ত।
আমারো মনে এ ধারণা বন্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে আমার গলায় যথোচিত
মিন্টতা নাই। কবিত্বশক্তি সম্বন্ধেও আমার মনটা যথেন্ট দমিয়া গিয়াছিল
বটে কিন্তু আত্মসন্মান লাভের পক্ষে আমার এই একটি মাত্র ক্ষেত্র অবশিষ্ট
ছিল, কাজেই কাহারো কথায় আশা ছাড়িয়া দেওয়া চলে না—তা ছাড়া
ভিতরে ভারি একটা তুরন্ত তাগিদ ছিল তাহাকে থামাইয়া রাখা কাহারও
নাধায়ন্ত ছিল না।

#### রচনাপ্র কাপ।

এ পর্যান্ত বাহা কিছু লিখিভেছিলাম ভাহার প্রচার আপনা আপনির মধ্যেই বন্ধ ছিল। এমন সময় জ্ঞানাকুর নামে এক কাগজ বাহির হইল। কাগজের নামের উপযুক্ত একটি অকুরোলগত কবিও কাগজের কর্তৃপক্ষেরা সংগ্রহ করিলেন। আমার সমস্ত পঞ্চপ্রলাপ নির্বিচারে ভাঁহারা বাহির করিতে স্থক্ষ করিয়াছিলেন। কালের দরবারে আমার স্থকৃতি ত্রকৃতি বিচারের সময় কোন্দিন ভাহাদের ভলব পড়িবে, এবং কোন্ উৎসাহী পেরাদা ভাহাদিগকে বিশ্বত কাগজের অন্দরমহল হইতে নির্লজ্জভাবে লোকসমাজে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবে, জেনানার দোহাই মানিবে না, এ ভয় আমার মনের মধ্যে আছে।

প্রথম বে গছ প্রবন্ধ লিখি তাহাও এই জ্ঞানাঙ্কুরেই বাহির হয়। ভাহা প্রান্থসমালোচনা। তাহার একটু ইডিহাস আছে।

তথন ভ্বনমোহিনীপ্রতিভা নামে একটি কবিতার বই বাহির হইরাছিল। বইঝানি ভ্বনমোহিনী নামধারিণী কোনো মহিলার লেথা বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। "সাধারণী" কামজে অক্ষয় সরকার মহাশয় এবং এড়কেশন গেজেটে ভূদেববাবু এই কবির অভ্যুদয়কে প্রবল জয়বাছের সহিত ঘোষণা করিতেছিলেন।

তথনকার কালের আমার একটি বন্ধু আছেন—তাঁহার বরুস আমার চেরে বড়। তিনি আমাকে মাঝে মাঝে "ভূবনমোহিনী" সই-করা চিঠি আনিরা দেখাইতেন। "ভূবনমোহিনী" কবিতার ইনি মুগ্ধ হইরা পড়িরাছিলেন এবং "ভূবনমোহিনী" ঠিকানার প্রার তিনি কাপড়টা, বইটা ভঙ্জি-উপহাররূপে পাঠাইরা দিতেন।

এই কবিভাগুলির স্থানে স্থানে ভাবে ও জাবার এমন অসংযম ছিল বে, এগুলিকে ত্রীলোকের লেখা বলিয়া মনে করিতে আমার ভাল লাগিঙ্ক মা। চিঠিগুলি দেখিয়াও পত্রলেখককে ত্রীজাতীর বলিয়া মলে করা অলভব হুইক। কিন্তু আমার সংশরে বন্ধুর নিষ্ঠা টলিল না, ভাঁহার প্রভিমাপুরা চলিতে লাগিল।

আমি তথন "ভূবনমোহিনীপ্রডিভাঁ" "ত্ব:থসঙ্গিনী" ও "ভ্রবসরসরোজিনী" ধই তিন্থানি অবলম্বন করিয়া জ্ঞানাস্থ্রে এক সমালোচনা লিখিলাম।

খুব ঘটা করিয়া লিখিরাছিলাম। খণ্ডকাব্যেরই বা লক্ষণ কি, গীভিকাদ্যেন রই বা লক্ষণ কি, ভাহা অপূর্বব বিচক্ষণভার সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। স্বিধার কথা এই ছিল ছাপার অক্ষর সবগুলিই সমান নির্বিকার, ভাহার মুখ্ব দেখিয়া কিছুমাত্র চিনিবার জো নাই, লেথকটা কেমন, ভাহার বিগ্রাবৃদ্ধির দৌড় কত। আমার বন্ধু অভ্যন্ত উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিলেন একজন বি, এ, ভোমার এই লেখার জবাব লিখিভেছেন! বি, এ, ভুনিয়া আমার আর বাক্যক্ষ্ বি ইইল না। বি, এ,! শিশুকালে সভ্য বেদিন বারাক্ষা হইতে পুলিসম্যানকে ডাকিয়াছিল সে দিন আমার বে দশা, আজও আমার সেইরূপ। আমি চোখের সাম্বে স্পাই দেখিছে লাগিলাম থণ্ডকাব্য গীজিকাব্য সম্বন্ধে আমি বে কীর্ত্তিক্ত খাড়া করিয়া তুলিরাছি বড় বড় কোটেশনের নির্ম্ম আঘাতে ভাহা সমস্ত ধূলিসাং হইরাছে এবং পাঠকসমাজে আমার মুখ্ব দেখাইবার পথ একেবারে বন্ধ। "কুক্ষণে জনম ভোর রে সমালোচনা!' উদ্বেগে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। কিন্তু বি, এ, সমালোচক বাল্যকালের পুলিসম্যানটির মন্তই দেখা দিলেন না।

# ভাসুসিংহের কবিতা।.

পূর্বেই লিখিরাছি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চক্র সরকার ও সারদাচরণ মিত্র মহালর কর্ত্বক সকলত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ আমি বিশেষ আগ্রহের সহিত পড়িতাম। তাহার মেখিলীমিঞ্জিত ভারা আমার পক্ষে মুর্বেবাধ ছিল। কিন্তু সেইকালুই এত অধ্যবসারের সঙ্গে আমি ভাছার মধ্যে প্রবেশচেকী করিরাছিলাম। গাছের বীজের মধ্যে যে বছরুর প্রাক্ষর ও মাটির নীচে বে রহস্ত জনাবিক্ত ভাছার

প্রতি বেমন একটি একান্ত কোতৃহল বোধ করিতাম প্রাচীন পদকর্তাদের রচনাসম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই ভাবটা ছিল। আবরণ মোচন করিতে করিছে একটি অপরিচিত ভাগুার হইতে একটি আধটি কাব্যরত্ব চোঝে পড়িতে থাকিবে এই আশাতেই আমাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই রহজ্যের মধ্যে তলাইয়া তুর্গম অন্ধকার হইতে রত্ন তুলিয়া আনিবার চেন্টার বধন আছি তথন নিজেকেও একবার এইরূপ রহস্তআবরণে আর্ব্রত করিয়া প্রকাশ করিবার একটা ইচ্ছা আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল।

ইতিপূর্বে অক্ষয়বাবুর কাছে ইংরাজ বালককবি চ্যাটর্টনের বিবরণ শুনিয়াছিলান। তাঁহার কাব্য যে কিরপ তাহা জ্ঞানিভান না—বোধ করি অক্ষয়বাবুও বিশেব কিছু জ্ঞানিভেন না, এবং জ্ঞানিলে বোধহর রসভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ভাঁহার গল্লটার মধ্যে যে একটা নাটকিয়ানা ছিল সে আমার কল্পনাকে খুব সরগরম করিয়া তুলিয়াছিল। চ্যাটার্টন প্রাচীন ক্রিদের এমন নকল করিয়া ক্রিভা লিথিয়াছিলেন যে অনেকেই ভাহা ধরিতে পারে নাই। অবশেষে যোল বছর বয়সে এই হতভাগ্য বালককবি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছিলেন। আপাতত ঐ আত্মহত্যার অনাবশুক অংশটুকু হাতে রাথিয়া কোমর বাঁধিয়া ঘিতীয় চ্যাটার্টন হইবার চেক্টায় প্রবন্ধ হইলাম।

একদিন মধ্যাক্তে খুব মেঘ করিয়াছে। সেই মেঘলাদিট্রনর ছারাঘন অবকাশের আনন্দে বাড়ির ভিতরের এক ঘরে থাটের উপর উপুড় হইরা পড়িয়া একটা শ্লেট লইরা লিখিলাম "গহন কুস্থমকুঞ্জ মাঝে।" লিখিরা ভারি খুসি হইলাম—ভর্থনি এমন লোককে পড়িয়া শুনাইলাম, বুঝিতে পারিবার আশঙ্কামাত্র বাহাকে স্পর্ণ করিতে পারে না। স্থতরাং সে গন্তীরভাবে মাখা নাড়িয়া কহিল "বেশড, এ ত বেশ হইরাছে।"

পূর্ববিশিত আমার বন্ধুটিকে একদিন বলিলাম—সমাজের লাইব্রেরি
পুঁজিতে খুঁজিতে বহুকালের একটি জীর্ণ পুঁথি পাওরা গিরাছে, ভাহা হইতে
ভাসুসিংহ নামক কোনো প্রাচীন কবির পদ হাপি করিয়া আনিয়াছি। এই
বলিয়া ভাঁহাকে কবিভাগুলি শুনাইলাম। শুনিয়া ভিনি বিশ্ব বিচলিত ইয়া

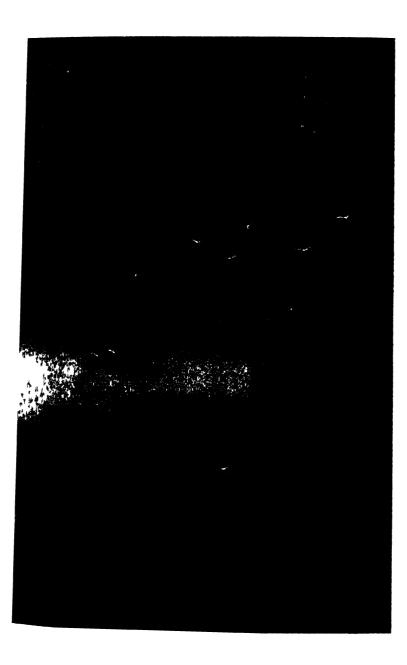

উঠিলেন। কহিলেন, "এ পুঁথি আমার নিভাস্তই চাই। এমন কবিজা বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাসের হাড দিয়াও বাহির হইতে পারিত না। আমি প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ ছাপিবার জন্ম ইহা অক্ষয়বাবুকে দিব।"

তথন আমার থাতা দেখাইয়া স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া দিলাম এ লেখা বিভাপতি চণ্ডীদাসের হাড দিয়া নিশ্চয় বাহির হইতে পারে না, কারণ, এ, আমার লেখা। বন্ধু গত্তীর হইয়া কহিলেন, "নিভাস্ত মন্দ হয় নাই।"

ভামুসিংহ যথন ভারতীতে বাহির হইতেছিল ডাক্তার নিশিকাস্ত চট্টোপাধাায় মহাশয় তথন জর্মনিতে ছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দেশের গীতিকাব্যসম্বন্ধে একথানি চটিবই লিথিয়াছিলেন। ভাহাতে ভামুসিংহকে তিনি প্রাচীন পদকর্ত্তারূপে যে প্রচুর সম্মান দিয়াছিলেন কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে তাহা সহজে জোটে না। এই গ্রম্থখানি লিথিয়া তিনি ডাক্তার উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভাসুসিংহ যিনিই হোন তাঁহার লেখা যদি বর্ত্তমান আমার হাতে পড়িত তবে আমি নিশ্চরই ঠকিতাম না এ কথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। উহার ভাষা প্রাচীন পদকর্তার বলিয়া চালাইয়া দেওয়া অসম্ভব ছিল না। কারণ, এ ভাষা তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, ইহা একটা কৃত্রিম ভাষা; ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ইহার কিছু না কিছু ভিন্নতা ঘটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবের মধ্যে কৃত্রিমভা ছিল না। ভাসুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা ক্সিয়া দেখিলেই ভাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণগলানো ঢালা স্থ্র নাই, তাহা আজকালকার সন্তা আর্গিনের বিলাতী টুটোংমাত্র।

### স্বাদেশিকতা।

বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রধার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা স্বদেশাভিমান ছির দীথিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের বে একটি আন্তরিক প্রামানি জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও জক্ষা ছিল তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্থাদেশপ্রেম সঞ্চার করিরা রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়টা স্থাদেশপ্রেমের সময় নয়। তথন শিক্ষিত-লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাষ উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়া-ছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নৃতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র দিথিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তথনি ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের বাড়ির সাহাগ্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা স্থপ্তি হইরাছিল।
নবগোপাল মিত্র মহাশর এই মেলার কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন।
ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেক্টা সেই প্রথম হর।
মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সদীত "মিলে সবে ভারতসম্ভান" রচনা
করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশামুরাগের কবিতা
পঠিত, দেশী শিল্পব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কর্জনের সময় দিল্লিদরবারসম্বন্ধে একটা গল্প প্রবন্ধ লিথিয়াছি—
লর্ড লিটনের সময় লিথিয়াছিলাম পদ্যে। তথনকার ইংরেজ গল্ডর্ফেন্ট রুলিরাকেই জয় করিত, কিন্তু চোদ্দ পনের বছর বয়সের বালক কবির লেথনীকে
জয় করিত না। এই জন্ম সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূতপরিমাণে থাকাসন্থেও তথনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরক্ত করিয়া পুলিলের
কর্ত্বপক্ষ পর্যান্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই।
টাইমস্ পত্রেও কোনো পত্রলেথক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের ওলাসীন্মের উল্লেখ করিয়া ত্রিটিস রাজত্বের স্থারিছসম্বন্ধে গল্ডীর নৈরাশ্র্য
প্রকাশ করিয়া অত্যুক্ত দীর্ঘনিশাস পরিজ্ঞাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলায় গাছের তলার দাঁড়াইরা। শ্রোভাদের মধ্যে নবীন সেন
বহাশর উপবিত ছিলেন। আমার বড় বয়সে ভিনি একদিন একথা জামাকে
ক্ররণ করাইয়া দিরাছিলেন।

ল্যোভিদাদার উদ্যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বুজ রাজনারারণ বাবু ছিলেন ভাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাভার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অসুষ্ঠান রহস্তে আরুড ছিল। বস্তুড ভাহার মধ্যে ঐ গোপনীয়ভাটাই এক-মাত্র ভয়ন্বর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাত্নে কোথায় কি করিতে ঘাইভেছি ভাষা আমাদের আত্মীররাও জানিতেন না। তার আমাদের রুজ, ত্বর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্মন্ত্রে কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাডেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মত অর্ব্বাচীনও এই সভার সভা ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি ক্যাপানির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলান যে অহরছ উৎসাহে বেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লচ্ছা ভয় সঙ্কোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরছ জিনিকটা কোষাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুবের একটা গভীর শ্রেদ্ধা আছে। সেই শ্রেদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্ম সকল শেশের সাহিত্যেই প্রচুর আরোজন দেখিতে পাই। কাজেই যে অবস্থাতেই মাসুৰ পাক্না, মনের মধ্যে ইহার ধাকা না লাগিরা ত নিকৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া, সেই ধাকাটা শামূলাইবার চেক্টা করিয়াছি। মাসুষের বাহা প্রকৃতিগত এবং মাসুদের কাছে বাহা চিরদিন আদরণীয় ভাহার সকল প্রকার রাস্তা মারিয়া ভালের সকল প্রকার ছিত্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা বে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হর সে नचरक कारना जरमहरे थाकिए भारत ना । । **बिक्छा दृश्य बाष्ट्रावावहाब सरा** কেবল কেরাণীগরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র কেওয়া হয় ন 🛈 রাজ্যের মধ্যে বীরথর্শ্বেরও পথ রাখা চাই, নহিলে যানবর্শ্বকে পীড়া দেওরা হর। ভাহার পভাবে কেবলি গুলু উত্তেজনা অন্তঃশীলা কইনা বহিতে ধাৰুক-লেণানে ভাষার

গতি অভ্যন্ত অভ্ত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে বিদি গবর্মেন্টের সন্দিগ্ধতা অভ্যন্ত ভাষণ হইয়া উঠিত তবে তথন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে বীরন্থের প্রহসনমাত্র অভিনয় করিতেছিল তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিরাছে, ফোর্ট উইগিরমের একটি ইফকও থসে নাই এবং সেই পূর্বস্থাতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সর্ববন্ধনীন পরিচ্ছদ কি হইতে পারে এই সভায় জ্যোতিদাদা ভাহার নানাপ্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মকেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয় এই জন্ম তিনি এমন একটা আপোষ করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধৃতিও কুল হইল পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ তিনি পায়জামার উপর একথণ্ড কাপড পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কুত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অভ্যস্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্ববন্ধনীন পোষাকের নমুনা সর্ববন্ধনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধা নহে। জ্যোতিদাদা অমানবদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রথর আলোকে গাডিতে গিয়া উঠিতেন— আত্মীয় এবং বান্ধব, ঘারী এবং সারধি সকলেই অবাক্ হইয়া তাকাইত, তিনি <del>অংকেপ</del>মাত্র করিতেন না। দেশের জগ্ন অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্ম সর্বজনীন শোবাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া ঘাইতে পারে এমন लाक निक्तप्रहे विवन । व्यविवाद्य व्यविवाद्य त्याधिमामा मनका नहेग्रा निकान করিতে বাহির হইতেন। রবাহুত অনাহুত বাহারা আমাদের দলে আসিরা ভুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রোণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাডটাই সব क्टरत नमना हिन, अञ्चल त्मक्रभ चर्छना जामात ल मदम भएए ना । जिल्लाक्रत

অন্ত সমস্ত অমুষ্ঠানই বেশ ভরপূরমাত্রায় ছিল—আমরা হত আহত পশু পকীর অতি চুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অমুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বৌঠাকুরাণী রাশীকৃত লুচি তরকারী প্রস্তুত করিরা আমাদের সঙ্গেদিতেন। ঐ জিনিষটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মাণিকতলার পোড়োবাগানের অভাব নাই। আমরা বে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিরা পাঁড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বিসরা উচ্চনীচনির্বিচারে সকলে একত্র মিলিরা পুচির উপরে পড়িরা মুহূর্ত্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবুও আমাদের অহিংশ্রক শিকারীদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী।
ইনি মেট্রোপলিটান কলেজের স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের
শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে
ঢুকিয়াই মালিকে ডাকিয়া কহিলেন—"ওরে ইভিমধ্যে মামা কি বাগানে
আসিয়াছিলেন ?" মালি তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল
"আজ্ঞা না, বাবু ত আসে নাই।" ব্রজবাবু কহিলেন "আছ্ছা ডাব পাড়িয়া
আন্।" সে দিন লুচির অস্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান ছিল্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেধানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণ-নির্বিষ্ঠারে আহার করিলাম। অপরাক্তে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইরা চীৎকার শব্দে গান জুড়িরা দিলাম। রাজনারারণ বাবুর কঠে সাভটা হুর যে বেশ বিশুজভাবে থেলিভ তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং স্ত্রের ভেরে ভান্থ বেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের ভূমূল হাতনাড়া তাঁহার কীণকঠকে বহুদ্রে ছাড়াইরা গেল; তালের ঝোকে মাথা নাড়িভে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকাদাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওরা মাডামাভি করিভে লাগিল। অনেক রাক্রে বাড়ি করিলাম। - ড্থন ক্রুড় বাছল থামিরা ভারা ক্রুটিরামুক্ত ।

ব্দক্ষকার নিবিড়, আকাশ নিস্তক্ষ, পাড়াগাঁরের পথ নির্জ্ঞন, কেবল ছুইখারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরিরলুঠ ছড়াইডেছে।

খদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারথানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। একস্থ সভোরা তাঁহাদের আরের দশমাংশ এই সন্থার দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে থেংরা কাঠির মধ্য দিয়া সন্তার প্রচূরপরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে তেজে বাহা দশে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাল্পকয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারতসন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই বে তাহারা মূল্যবান ভাহা নহে—আমাদের এক বাল্পে বে থরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পানীর সন্থৎসরের চুলাধরানো চলিত। আরো একটু সামান্ত অস্থবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিধা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া ভোলা সহল ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলম্ভ জন্মুরাগ যদি তাহাদের জ্বনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আল পর্যস্ত তাহারা বালারে চলিত।

ধবর পাওয়া গেল একটি কোন অরবরক্ষ ছাত্র কাপড়ের কল জৈরি করিবার চেকার্টীর প্রকৃত্ত ; গেলাম ভাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কালের জিনিব হইতেছে ক্লিনা ভাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাছারো ছিলনা—কিন্তু বিশাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাছারো চেরে থাটো ছিলাম না। বন্ধ তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা ভাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেবে একদিন দেখি ব্রজ্বাবু মাধার এক-ধানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপন্থিত। কহিলের, আমাদের কলে এই গামছার টুক্রা তৈরি হইয়াছে। বিনরা মুই হাত তুলিয়া ভাত্ব নৃত্য!—তথন ব্রজ্বাবুর মাধার চুলে পাক ধরিয়াছে।

অবশেবে স্কৃটি একটি স্থবৃদ্ধি লোক আনিরা আনাদের মলে জিড়িলেন, আনাদিমকে জানর্কের কল বাওয়াইলেন এবং এই স্থালোক জাঞিরা কো।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যথন আমাদের পরিচয় ছিল তথন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তথনই তাঁহার চুল দাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোট তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুদ্র মোডকটির মত হইয়া তাঁহার অস্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাব্দ। করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন কি, প্রচুর পাণ্ডিভ্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মামুষটির মভই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যান্ত অজতা হাস্মোচ্ছাস কোনো বাধাই মানিল না—না ব্য়সের গান্তীর্য্য, না অস্থাস্থ্য, না সংসারের চুঃথ কফ, ন মেধয়া ন বছনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশবের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আরএকদিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্ম তিনি সর্ববদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান্ করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ড্সনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরাজি বিভাতেই বাল্যকাল ইংতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফ্রেলিয়া বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রহ্মার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। এদিকে ভিনি মাটির মান্সুদ কিন্তু তেক্তে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অমুরাগ, সে তাঁহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত থর্ববতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া কেলিতে চাহিতেন। তাঁহার চুই চকু জুলিতে থাকিত তাঁহার হাদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাডিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় স্থর লাগুক্ আর না লাগুক্ সে তিনি থেয়ালই করিতেন না,—

একস্ত্রে বাঁধিরাছি সহস্রটি মন, এক কার্য্যে সঁপিরাছি সহস্র জীবন। এই জগবন্তক্ত চিরবালক্টির ড়েজ:প্রদীপ্ত হাস্তমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিমান তাঁহার পবিত্র নবীনতা আমাদের দেশের স্মৃতিভাগুরে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।

## ভারতী।

মোটের উপর এই সময়টা আমার পক্ষে একটা উন্মন্ততার সময় ছিল। কডদিন ইচ্ছা করিরাই না ঘুমাইয়া রাত কাটাইয়াছি। তাহার যে কোনো প্রয়োজন
ছিল তাহা নহে কিন্তু বোধকরি রাত্রে ঘুমানোটাই সহজ ব্যাপার বলিয়াই সেটা
উপ্টাইয়া দিবার প্রবৃত্তি হইও। আমাদের ইন্ধুলঘরের ক্ষীণ আলোডে
নির্চ্চন ঘরে বই পড়িতাম; দূরে গির্চ্চার ঘড়িতে পনেরো মিনিট অন্তর দং
চং করিয়া ঘণ্টা বাজিত—প্রহরগুলা যেন একে একে নিলাম হইয়া যাইতেছে;
চিৎপুর রোডে নিমতলা ঘাটের যাত্রীদের কণ্ঠ হইতে ক্ষণে ক্ষণে "হরিবোল"
ধ্বনিত হইয়া উঠিত। কত গ্রীম্মের গভীর রাত্রে, তেতালার ছাদে সারিসারি
টবের বড় বড় গাছগুলির ছায়াপাতের দারা বিচিত্র চাঁদের আলোতে একলা
প্রেতের মত বিনা-কারণে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি।

কেই যদি মনে করেন এ সমস্তই কেবল কবিয়ানা, তাহা হ**ইলে ভূল** করিবেন। পৃথিবীর একটা বয়স ছিল যথন তাহার ঘন ঘন ভূমিকম্প ও অগ্নিউচ্ছাসের সময়। এথনকার প্রবীন পৃথিবীতেও মাঝে মাঝে সেরপ চাপল্যের লক্ষণ দেখা দেয়, তথন লোকে আশ্চর্য্য হইয়া যায়; কিন্তু প্রথম বয়সে যথন তাহার আবরণ এভ কঠিন ছিল না এবং ভিতরকার বাস্প ছিল আনক বেশি তথন সদাসর্বদাই অভাবনীয় উৎপাতের তাগুব চলিত। ভরুণ বয়সের আরত্তে এও সেইরকমের একটা কাগু। যে সব উপকরণে জীবনগড়া হয়, যভক্ষণ গড়াটা বেশ পাকা না হয় তভক্ষণ সেই উপকরণগুলাই হালামা করিতে থাকে।

এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পত্রিকা বাহির করিবার সংক্ষম করিলেন। এই আরএকটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিশ্বর হইল। আমার বরস তথন ঠিক বোলো। কিন্তু আমি ভারতীর

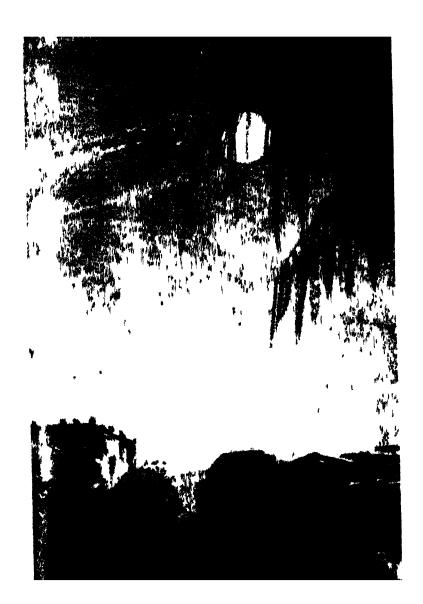

সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম ন। ইভিপূর্বেই আমি অল্প বয়সের স্পর্কার বেগে মেঘনাদবধের একটি তার সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাঁচা আমের রসটা অন্তরস—কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অল্প ক্ষমতা যথন কম থাকে তথন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তাক্ত হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নথরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্ব্বাপেক্ষা স্থলত উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দান্তিক সমালোচনাটা দিরা আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।

এই প্রথম বৎসরের ভারতীতেই "কবিকাহিনী" নামক একটি কার্য বাহির করিয়াছিলাম। যে বয়সে লেথক জগতের আর সমস্তকে তেমন করিয়া দেথে নাই কেবল নিজের অপরিক্ষুটতার ছায়ামূর্ত্তিটাকেই খুব বড় করিয়া দেখিতেছে ইহা সেই বয়সের লেখা। সেইজনা ইহার নায়ক কবি। সে কবি যে লেখকের সত্তা তাহা নহে. লেখক আপনাকে যাহা বলিয়া মনে করিতে ও ঘোষণা করিতে ইচ্ছা করে ইছা তাহাই। ঠিক ইচ্ছা করে বলিলে যাহা বুঝায় ভাহাও নহে--্যাহা ইচ্ছা করা উচিত অর্থাৎ যেরপটি হইলে অন্য मनजित्न माथा नाष्ट्रिया विलात, दाँ किव वरिं, देश मिट जिनियि। देशतं মধ্যে বিশ্বপ্রেমের ঘটা খুব আছে—তরুণ কবির পক্ষে এইটি বড় উপাদেয়, কারণ, ইহা শুনিতে খুব বড় এবং বলিতে খুব সহজ। নিজের মনের মধ্যে সতা যথন জাগ্রত হয় নাই, পরের মুথের কথাই যথন প্রধান সম্বল তথন রচনার মধ্যে সরলতা ও সংযম রক্ষা করা সম্ভব নহে। তথন, যাহা স্বভই র্হৎ, তাহাকে বাহিরের দিক হইতে রুহৎ করিয়া তুলিবার হুস্চেফীয় তাহাকে বিকৃত ও হাস্যকর করিয়া তোলা অনিবার্যা। এই বাল্যরচনাগুলি পাঠ করিবার সময় যখন সঙ্কোচ অনুভব করি তথন মনে আশঙ্কা হয় যে, বড় বয়সের লেখার মধ্যেও নিশ্চয় এইরূপ অতিপ্রয়াসের বিকৃতি ও অসভ্যভা অপেকাকৃত প্রচল্লভাবে অনেক রহিয়া গেছে! বড় কথাকে খুব বড় গলায় বলিতে গিয়া নি:সন্দেহই অনেক সময়ে তাহার শান্তি ও গান্তীর্যা নফ্ট করিয়াছি। নিশ্চয়ই অনেক সময়ে বলিবার বিষয়টাকে ছাপাইয়া নিজের কঠটাই সমূকভর হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই ফাঁকিটা কালের নিকটে একদিন ধরা পড়িবেই।

এই কবিকাহিনী কাব্যই আমার রচনাবলীর মধ্যে প্রথম গ্রন্থআকারে বাহির হয়। আমি যথন মেজদাদার নিকট আমেদাবাদে ছিলাম তথন আমার কোনো উৎসাহী বন্ধু এই বইথানা ছাপাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে বিশ্মিত করিয়া দেন। তিনি যে কাজটা ভাল করিয়াছিলেন তাহা আমি মনে করিনা কিন্তু তথন আমার মনে সে ভাবোদয় হইয়াছিল, শাস্তি দিবার প্রবল ইচ্ছা তাহাকে কোনমতেই বলা যায় না। দণ্ড তিনি পাইয়াছিলেন, কিন্তু সে ব্ইলেথকের কাছে নহে, বই কিনিবার মালেক যাহারা ভাহাদের কাছ হইতে। শুনা যায় সেই বইয়ের বোঝা স্থদীর্ঘকাল দোকানের শেল্ফ এবং তাঁহার চিত্রকে ভারাতুর করিয়া অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিতেছিল।

বে বয়সে ভারতীতে লিখিতে স্থক্ত করিয়াছিলাম সে বয়সের লেখা প্রকাশবোগ্য হইতেই পারে না। বালককালে লেখা ছাপাইবার বালাই অনেক—
বয়ঃপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য অনুভাপ সঞ্চয় করিবার এমন উপায় আর নাই।
কিন্তু তাহার একটা স্থবিধা আছে; ছাপার অক্সরে নিজের লেখা দেখিবার
প্রেবল মোহ অল্লবয়সের উপর দিয়াই কাটিয়া য়ায়। আমার লেখা কে পড়িল,
কে কি বলিল, ইহা লইয়া অস্থির হইয়া উঠা—লেখার কোন্থানটাতে তুটো
ছাপার ভুল হইয়াছে ইহাই লইয়া কণ্টকবিদ্ধ হইতে থাকা—এই সমস্ত লেখাপ্রেকাশের ব্যাধিগুলা বাল্যবয়সে সারিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত স্থাভিতে লিখিবার
অবকাশ পাওয়া যায়। নিজের ছাপা লেখাটাকে সকলের কাছে নাচাইয়া
বেড়াইবার মুগ্ধ অবস্থা হইতে যক্তশীত্র নিক্তি পাওয়া যায় ততই
মঙ্গল।

ভক্লণ বাংলা সাহিত্যের এমন একটা বিস্তার ও প্রভাব হর নাই বাহাডে সেই সাহিত্যের অন্তর্নিহিত রচনাবিধি লেখকদিগকে শাসনে রাথিতে পারে। লিখিতে লিখিতে ক্রেমণ নিজের ভিতর হইতেই এই সংব্যটিকে উদ্ভাবিত করিরা লইতে হয়। এইজন্য দীর্থকাল বহুতর আবর্জ্জনাকে জন্ম দেওরা অনিবার্যা। কাঁচা বয়সে অল্পসম্বলে অন্তুত কীর্ত্তি করিতে না পারিলে মন স্থির হয় না, কাজেই ভঙ্গিমার আভিশয্যু, এবং প্রতিপদেই নিজের স্বাভাবিক শক্তিকে ও সেই সঙ্গে সভ্যকে সৌন্দর্য্যকে বহুদূরে লজ্ঞন করিয়া যাইবার প্রয়াস রচনার মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এই অবস্থা হইতে প্রকৃতিস্থ হওয়া, নিজের যতটুকু ক্ষমতা ততটুকুর প্রতি আস্থালাভ করা কালক্রমেই ঘটিয়া থাকে।

যাহাই হৌক্ ভারতীর পত্রে পত্রে আমার বাল্যলীলার অনেক লজ্জা ছাপার কালির কালিমায় অঙ্কিত হইয়া আছে। কেবলমাত্র কাঁচা লেখার জন্য লজ্জা নহে—উদ্ধৃত অবিনয়, অঙ্কুত আতিশ্য্য ও সাড়ম্বর কৃত্রিমতার জন্য লজ্জা।

যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার অধিকাংশের জন্য লজ্জা বোধ হয় বটে কিল্প তথন মনের মধ্যে যে একটা উৎসাহের বিক্ষার সঞ্চারিত হইয়াছিল নিশ্চরই তাহার মূল্য সামান্য নহে। সে কালটা ত ভূল করিবারই কাল বটে কিল্প বিশাস করিবার, আশা করিবার, উল্লাস করিবারও সময় সেই বাল্যকাল। সেই ভূলগুলিকে ইন্ধন করিয়া যদি উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া থাকে তবে বাহা ছাই হইবার তাহা ছাই হইয়া যাইবে কিল্প সেই অগ্নির যা কাল্ক তাহা ইহলীবনে কথনই ব্যর্থ হইবে না।

### व्याद्यमावाम ।

ভারতী যথন বিভীয় বংসরে পড়িল মেজদাদা প্রস্তাব করিলেন আমাকে তিনি বিলাভে লইয়া বাইবেন। পিতৃদেব যথন সম্মতি দিলেন তথন আমার ভাগ্যবিধাতার এই আরেকটি অবাচিত বদান্যতায় আমি বিশ্বিত হইরা উঠিলাম।

বিলাভবাত্রার পূর্বের মেজদাদা আমাকে প্রথমে আমেদাবাদে লইয়া গেলেন। তিনি সেধানে জজ্ছিলেন। আমার বাঠাকরুণ এবং ছেলেরা তথন ইংলণ্ডে—ফুতাং বাড়ি একপ্রকার জনপুন্য ছিল।

শাহিবাগে জজের বাসা। ইহা বাদ্শাহি আমলের প্রাসাদ, বাদশাহের জন্যই নির্ম্মিত। এই প্রাসাদের প্রাকারপাদমূলে গ্রীম্মকালের ক্ষীণসক্ষল্রোডা সাবরমতী নদী তাহার বালুশঘ্যায় একপ্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। সেই নদীতীরের দিকে প্রাসাদের সম্মুখভাগে একটি প্রকাণ্ড খোলা ছাদ। মেজদাদা আদালতে চলিয়া বাইতেন। প্রকাণ্ড বাড়িতে থামি ছাড়া আর কের্হ থাকিত না—শব্দের মধ্যে কেবল পায়রাগুলির মধ্যাহ্নকুজন শোনা ঘাইত। তথন আমি যেন একটা অকারণ কৌতৃহলে শূন্য ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। একটি বড় ঘরের দেয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে, বড বড অক্ষরে ছাপা, অনেকছবিওয়ালা একথানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থটিও তথন আমার পক্ষে এই রাজ-প্রাসাদেরই মত নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বারবার করিয়া ঘূরিয়া ঘূরিয়া বেড়াইতাম। বাক্যগুলি যে একেবারেই বুঝিতাম না, তাহা নহে—কিম্বু তাহা বাক্যের অপেক্ষা আমার পক্ষে অনেকটা কুজনের শভই ছিল। লাইব্রেরিতে আর একথানি বই ছিল সেটি ডাক্তার হেবর্লিন কর্ত্তক সঙ্গলিত শ্রীরামপুরের ছাপা পুরাতন সংস্কৃত কাব্যসংগ্রহগ্রন্থ। এই সংস্কৃত কবিতাগুলি বুঝিতে পারা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যের ধ্বনি এবং ছল্দের গতি আমাকে কতদিন মধ্যাহে অমরুশতকের মুদক্ষাত- গম্ভীর শ্লোকগুলির মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরিয়াছে।

এই শাহিবাগপ্রাসাদের চূড়ার উপরকার একটি ছোট ঘরে আমার আশ্রম ছিল। কেবল একটি চাকভরা বোল্ডার দল আমার এই ঘরের আংশী। রাত্রে আমি সেই নির্ক্তন ঘরে শুইতাম—এক একদিন অন্ধকারে দ্বই একটা বোল্ডা চাক হইতে আমার বিছানার উপর আসিয়া পড়িত—বর্থন পাশ ফিরিডাম তথন তাহারাও প্রীত হইত না এবং আমার পক্ষেও ভাহা তীক্ষভাবে অপ্রীতিকর হইত। শুরুপক্ষের গভীর রাত্রে সেই নদীর-দিকের প্রকাশু ছাদ্টাতে একলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ানো আমার আর-একটা উপসর্গ ছিল। এই ছাদের উপর নিশাচর্য্য করিবার সময়ই আমার নিজের

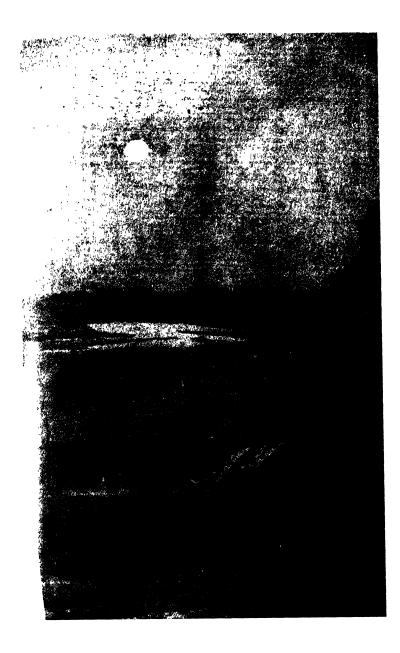

ত্বর দেওরা সর্ব্বপ্রথম গানগুলি রচনা করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে "বলি ও আমার গোলাপবালা" গানটি এথনো আমার কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আসন রাথিয়াছে।

ইংরেজিতে নিভাস্তই কাঁচা ছিলাম বলিয়া সমস্তদিন ডিক্সনারি লইয়া নানা ইংরেজি বই পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলাম। বাল্যকাল হইতে আমার একটা অভ্যাস ছিল, সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলেও তাহাতে আমার পড়ার বাধা ঘটিত না। অল্লস্বল্প যাহা বুঝিতাম তাহা লইয়া আপনার মনে একটা কিছু থাড়া করিয়া আমার বেশ একরকম চলিয়া যাইত। এই অভ্যাসের ভাল মন্দ তুইপ্রকার ফলই আমি আজপর্যান্ত ভোগ করিয়া আসিতেছি।

### বিলাত।

এইরপে আমেদাবাদে ও বোদ্বাইয়ে মাসছয়েক কাটাইয়া আমরা বিলাভে বাত্রা করিলাম। অশুভক্ষণে বিলাভবাত্রার পত্র প্রথমে আত্মীয়দিগকে ও পরে ভারতীতে পাঠাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। এখন আর এগুলিকে বিলুপ্ত করা আমার সাধ্যের মধ্যে নাই। এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বালাবয়সের বাহাত্বরী। অশুদ্ধা প্রকাশ করিয়া, আঘাত করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতসবাজি করিবার এই প্রয়াস। শ্রদ্ধা করিবার, গ্রহণ করিবার, প্রবেশ লাভ করিবার শক্তিই বে সকলের চেয়ে মহৎ শক্তি, এবং বিনরের ঘারাই যে সকলের চেয়ে বড় করিয়া অধিকার বিস্তার করা যায় কাঁচাবয়সে একথা মন বুঝিতে চায় না। ভাললাগা, প্রশংসাকরা যেন একটা পরাভব, সে বেন তুর্বলতা—এইজন্য কেবলি থোঁচা দিয়া আপনার শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার এই চেন্টা আমার কাছে আজ হাস্থকর হইতে পারিত যদি ইহার ওক্ষত ও অসরলতা আমার কাছে কন্টকর না হইত।

ছেলেবেলা হইতে বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল না বলিলেই হয়। এমন সময়ে হঠাৎ সতেরো বছর বয়সে বিলাতের জনসমূক্তের মধ্যে ভাসিয়া পড়িলে খুব একচোট হাবুড়ুবু খাইবার আশহা ছিল। কিন্তু আমার মেন্সবোঠাকরুণ তথন ছেলেদের লইয়া আইটনে বাস করিতেছিলেন—তাঁছার আশ্রায়ে গিয়া বিদেশের প্রথম ধাকাটা আর গায়ে লাগিল না।

তথন শীত আসিয়া পড়িয়াছে। একদিন রাত্রে ঘরে বসিয়া আগুনের ধারে গল্প করিতেছি, ছেলেরা উত্তেজিত হইয়া আসিয়া কহিল বরফ পড়িতেছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম, কনকনে শীত, আকাশে শুভ্র জ্যোৎসা এবং পৃথিবী শাদা বরফে ঢাকিয়া গিয়াছে। চিরদিন পৃথিবীর যে মূর্ত্তি দেখিয়াছি এ সে মূর্ত্তিই নয়—এ যেন একটা স্বপ্ন, যেন আর কিছু—সমস্ত কাছের জিনিষ যেন দূরে গিয়া পড়িয়াছে—শুভ্রকায় নিশ্চল তপস্বী যেন গভীর ধ্যানের আবরণে আরত। অকম্মাৎ ঘরের বাহির হইয়াই এমন আশ্চর্য্য বিরাট সৌন্দর্য্য আর কথনো দেখি নাই।

বেঠিাকুরাণীর যত্নে এবং ছেলেদের বিচিত্র উৎপাত উপদ্রবের আনন্দে দিন বেশ কাটিভে লাগিল। ছেলেরা আমার অন্তুত ইংরেন্সি উচ্চারণে ভারি আমোদ বোধ করিল। তাহাদের আর সকল রকম থেলায় আমার কোনো বাধা ছিল না, কেবল তাহাদের এই আমোদটাতে আমি সম্পূর্ণমনে যোগ দিতে পারিতাম না। "Warm" শব্দে a-র উক্তারণ o-র মত এবং "Worm" শব্দে ০-র উক্তারণ a-র মত---এটা যে কোনোমতেই সহজ্ঞানে জানিবার বিষয় নহে সেটা আমি শিশুদিগকে বুঝাইব কি করিয়া ? মন্দভাগ্য আমি. তাহাদের হাসিটা আমার উপর দিয়াই গেল, কিন্তু হাসিটা সম্পূর্ণ পাওনা ছিল ইংরাজি উক্তারণবিধির। এই চুটি ছোট ছেলের মন ভোলাইবার. ভাহাদিগকে হাসাইবার, আমোদ দিবার নানাপ্রকাব উপায় আমি প্রতিদিন উদ্ভাবন করিভাম। ছেলে ভোলাইবার সেই উদ্ভাবনী শক্তি খাটাইবার প্রয়োজন তাহার পরে আরো অনেকবার ঘটিরাছে—এখনো সে প্রয়োজন বায় নাই। কিন্তু সে শক্তির আর সে অজ্ঞ প্রাচুর্য্য অনুভব করি না। **मिश्रामंत्र कार्ट्स क्रमग्राक मान कित्रवात्र अवकाम मिह आमात्र कीवान श्रथम** <del>ঘটিয়াছিল—দানের আয়োজন তাই এমন বিচিত্রভাবে পূর্ণ হইরা প্রকাশ</del> পাইয়াছিল।

কিন্তু সমুদ্রের এপারের ঘর হইতে বাহির হইয়া সমুদ্রের ওপারের ঘরে প্রবেশ করিবার জম্ম ত আমি যাত্রা করি নাই। কথা ছিল পড়াশুনা করিব, ব্যারিষ্টর হইয়া দেশে ফিরিব। তাই একদিন ব্রাইটনে একটি পাবিক স্কুলে व्यामि छर्छि इरेलाम। विद्यालराइत व्यक्षक ध्वश्रमर व्यामात मृर्थत पिरक ভাকাইয়া ৰলিয়া উঠিলেন, বাহবা, ভোমার মাখাটা ভ চমৎকার! (What a splendid head you have! ) এই ছোট কথাটা বে আমার মনে আছে তাহার কারণ এই যে, বাডীতে আমার দর্পহরণ করিবার জন্ম ঘাঁহার প্রবল অধ্যবসায় ছিল—তিনি বিশেষ করিয়া আমাকে এই কথাটি বুঝাইয়া দিয়াছিলেন বে আমার ললাট এবং মুখন্ত্রী পৃথিবার অগ্ন অনেকের সহিত তুলনায় কোনো-মতে মধ্যমশ্রেণীর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। আশা করি এটাকে পাঠকেরা সামার গুণ বলিয়াই ধরিবেন যে আমি তাঁছার কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া-ছিলাম এবং আমার সম্বন্ধে স্মষ্টিকর্তার নানাপ্রকার কার্পণ্যে দ্রঃখ অসুভব করিয়া নীরব হইয়া থাকিতাম। এইরূপে ক্রেমে ক্রমে তাঁহার মতের সঙ্গে বিলাভবাসীয় মডের দুটো একটা বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাইয়া অনেকবার আমি গম্ভীর ছইয়া ভাবিয়াছি হয় ত উভয় দেশের বিচারের প্রণালী ও আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আইটনের এই স্কুলের একটা জিনিব লক্ষ্য করিয়া আমি বিশ্বিত হইয়া-ছিলাম—ছাত্রেরা আমার সঙ্গে কিছুমাত্র রুঢ় ব্যবহার করে নাই। অনেক সময়ে ভাহারা আমার পকেটের মধ্যে কমলালেরু আপেল প্রস্তৃতি কল ভাজিয়া দিয়া পলাইয়া গিয়াছে। আমি বিদেশী বলিয়াই আমার প্রতি ভাহাদের এইরূপ আচরণ ইহাই আমার বিখাস।

এ ইকুলেও আমার বেশি দিন গড়া চলিল না—নেটা ইকুলের দোষ নর।
তথন তারক পালিত মহাশয় ইংলওে ছিলেন। তিনি বুঝিলেন এমন করিরা
আমার কিছু হইবে না। তিনি মেজদাদাকে বলিরা আমাকে লওনে আনিরা
শ্রথমে একটা বাসায় একলা ছাড়িরা দিলেন। সে বাসাটা ছিল রিজেন্ট
উভানের সম্মুখেই। তথন বোরতর স্থিত। সম্মুখের বাগানের সাছওলার

একটিও পাতা নাই-ব্রুফে ঢাকা আঁকাবাঁকা রোগা ডালগুলা লইয়া ভাছারা সারিসারি আকাশের দিকে তাকাইয়া থাড়া দাঁড়াইয়া আছে--দেখিয়া আমার হাডগুলার মধ্যে পর্যান্ত যেন শীত করিতে থাকিত। নবাগত প্রবাসীর পক্ষে শীতের লণ্ডনের মত এমন নির্ম্মম স্থান আর কোথাও নাই। কাছাকাছির মধ্যে পরিচিত কেহ নাই, রাস্তাঘাট ভাল করিয়া চিনি না। একলা ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকিবার দিন আবার আমার জীবনে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু বাহির তথন মনোরম নহে. তাহার ললাটে জ্রকৃটি: আকাশের রং ঘোলা, আলোক মৃতব্যক্তির চক্ষুতারার মত দীপ্তিহীন. দশদিক আপনাকে সক্ষৃতিত করিয়া আনিয়াছে, জগতের মধ্যে উদার আহ্বান নাই। ঘরের মধ্যে আসবাব প্রায় কিছই ছিল না—দৈবক্রমে কি কারণে একটা হার্ম্মোনিয়ম ছিল। দিন যথন সকালসকাল অন্ধকার হইয়া আসিত তথন সেই যন্ত্রটা আপন মনে বাজাইতাম। কথনো কথনো ভারতবর্ষীয় কেই কেহ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তাঁছাদের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্লই ছিল। কিন্তু যথন বিদায় লইয়া তাঁহারা উঠিয়া চলিয়া যাইতেন আমার ইচ্ছা করিত কোট ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া আবার ঘরে আনিয়া বসাই।

এই বাসায় থাকিবার সময় একজন আমাকে লাটিন শিথাইতে আসিতেন। লোকটি অত্যন্ত রোগা—গায়ের কাপড় জীর্ণপ্রায়—শীতকালের নয় গাছ-শুলার মতই তিনি যেন আপনাকে শীতের হাত হইতে বাঁচাইতে পারিতেন না। তাঁহার বয়স কত ঠিক জানি না কিন্তু তিনি যে আপন বয়সের চেরে বুড়া হইয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়। একএকদিন আমাকে পড়াইবার সময় তিনি যেন কথা খুঁজিয়া পাইতেন না, লজ্জিত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার পরিবারের সকল লোকে তাঁহাকে বাতিকগ্রন্ত বলিয়া জানিত। একটা মত তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তিনি বলিতেন পৃথিবীতে একএকটা যুগে একই সময়ে ভিন্নভিন্ন দেশের মানবসমাজে একই ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে; অবশ্য সভ্যতার তারতম্যজমুসারে সেই ভাবের ক্লপান্তর্ম

ঘটিয়া থাকে কিন্তু হাওয়াটা একই। পরস্পারের দেখাদেখি যে একই ভাব ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে, যেখানে দেখাদেখি নাই সেখানেও অগ্যথা হয় না। এই মতটিকে প্রমাণ করিবার জন্ম তিনি কেবলি তথ্যসংগ্রহ করিতেছেন ও লিখিতেছেন। এদিকে ঘরে অন্ন নাই, গায়ে বন্ত্র নাই। তাঁহার মেয়ের। তাঁহার মতের প্রতি শ্রন্ধামাত্র করে না এবং সম্ভবত এই পাগলামির জন্ম তাঁহাকে সর্ববদা ভর্ৎসনা করিয়া থাকে। একএকদিন তাঁহার মুথ দেখিয়া বুঝা যাইড—ভাল কোনোএকটা প্রমাণ পাইয়াছেন, লেখা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আমি সেদিন সেইবিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার উৎসাহে আরো উৎসাহসঞ্চার করিতাম, আবার এক একদিন তিনি বড় বিমর্গ হইয়া সাসিতেন—যেন, যে ভার তিনি গ্রাহণ করিয়াছেন তাহা আর বহন করিতে পারিতেছেন না। সেদিন পড়ানোর পদে পদে বাধা ঘটিত, চোথ ফুটো কোন্ শুন্যের দিকে তাকাইয়া থাকিত, মনটাকে কোনোমতেই প্রথমপাঠ্য লাটিন ব্যাকরণের মধ্যে টানিয়া আনিতে পারিতেন না। এই ভাবের ভারে ও লেখার দায়ে অবনত অনশনক্লিফ্ট লোকটিকে দেখিলে আমার বড়ই বেদনা বোধ হইত। যদিও বেশ বুঝিতেছিলাম ই হার দ্বারা আমার পড়ার সাহায্য প্রায় কিছুই হইবে না—তবুও কোনোমতেই ই হাকে বিদায় করিতে আমার মন সরিল না। যে কয়দিন সে বাসায় ছিলাম এমনি করিয়া লাটিন পডিবার ছল করিয়াই কাটিল। বিদায় লইবার সময় যথন তাঁহার বেতন চুকাইতে গেলাম তিনি করুণস্বরে আমাকে কহিলেন—আমি কেবল তোমার সময় নক্ত ক্রিয়াছি, আমি ত কোনো কাজই করি নাই, আমি ভোমার কাছ হইতে বেতন লইতে পারিব না। আমি তাঁহাকে অনেক কট্টে বেতন লইতে রাজি করিয়াছিলাম। আমার সেই লাটিনশিক্ষক যদিচ তাঁহার মতকে আমার সমক্ষে প্রদাণসহ উপস্থিত করেন নাই তবু তাঁহার সে কথা আমি এ পর্যান্ত অবিখাস করি না। এখনো আমার এই বিখাস যে, সমস্ত মানুষের মনের শঙ্গে মনের একটি অথগু গভীর বোগ আছে : ভাহার এক জারগার বে-শক্তির ক্রিয়া ষটে অন্যত্র গুঢ়ভাবে ভাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে।

এখান হইতে পালিত মহাশয় আমাকে বার্কার নামক একজন শিক্ষকের বাসার লইয়া গেলেন। ইনি বাড়িছে ছাত্রদিগকে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতেন। ই হার ঘরে ই হার ভালমাসুষ দ্রীটি ছাড়া অভ্যন্তমাত্রও রম্য জিনিষ কিছুই ছিল না। এমন শিক্ষকের ছাত্র যে কেন জোটে ভাছা বুঝিছে পারি, কারণ ছাত্রকোরাদের নিজের পছন্দ প্রয়োগ করিবার স্থ্যোগ স্করেনা স্থােগ করিবার স্থােগ স্কটেনা—কিন্তু এমন মাসুষ্বেরও দ্রী মেলে কেমন করিয়া সে কথা ভাবিলে মন ব্যথিত হইয়া উঠে। বার্কারজায়ার সাস্ত্রনার সামগ্রী ছিল একটি কুকুর—কিন্তু দ্রীকে যথন বার্কার দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিতেন তথন পীড়া দিতেন সেই কুকুরকে। স্থভরাং এই কুকুরকে অবলম্বন করিয়া মিসেস্ বার্কার আপনার বেদনার ক্ষেত্রকে আরাে থানিকটা বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

এমন সময় বৌঠাকুরাণী যথন ডেভনশিয়রে টর্কিনগর হইতে ডাক দিলেন ७ थन आनत्म त्रथात लोए मिलाम। त्रथात পाशाए, ममूत्व, मून-বিছানো প্রান্তরে, পাইনবনের ছায়ায় আমার চুইটি লীলাচঞ্চল শিশু সঙ্গীকে লইয়া কি হুখে কাটিয়াছিল বলিতে পারি না। দুই চকু যখন মুগ্ধ, মন আনন্দে অভিষিক্ত, এবং অবকাশে পূর্ণ দিনগুলি নিষ্ণটক স্থধের বোঝা লইয়া প্রত্যহ অনন্তের নিন্তক নীলাকাশসমুদ্রে পাড়ি দিতেছে তথনো কেন বে মনের মধ্যে কবিতা লেখার তাগিদ আসিতেছে না এই কথা চিন্তা করিয়া এক-একদিন মনে আঘাত পাইয়াছি। তাই একদিন খাতাহাতে ছাতামাধার নীল সাগরের শৈলবেলায় কবির কর্ত্তব্য পালন করিতে স্লোম। ভায়গাটি স্থব্দর বাছিয়াছিলাম-কারণ, সেটা ভ ছন্দও নহে ভাবও নছে। একটি সমুক্ত শিলাভট চিরব্যগ্রভার মন্ত সমূদ্রের অভিমূখে শূন্যে ঝুঁকিয়া রহি-রাছে ;---সম্মুখের ফেনরেথান্ধিত তরল নীলিমার দোলার উপর দিনের আকাশ দোল থাইয়া তরঙ্গের কলগানে হাসিমুখে ঘুমাইতেছে—পশ্চাতে সারিবাঁধা পাইনের স্থান্ধি ছায়াখানি বনলক্ষীর আলস্যখলিও আঁচলটির মত ছড়াইরা পড়িয়াছে। সেই শিলাসনে বসিয়া "মগ্নতরী" নামে একটি কবিত। লিখিয়া-ছিল।ম। সেইথানেই সমুদ্রের জলে সেটাকে মগ্ন করিয়া দিয়া আসিলে আৰু হয়ত বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারিতাম বে, সে জিনিবটা বেশ ভালই হইয়াছিল।
কিন্তু সে রাস্তা বন্ধ হইয়া গেছে। জুর্জাগ্যক্রমে এখনো সে সশরীরে সাক্ষ্য
দিবার জন্য বর্ত্তমান। গ্রান্থাবলী হইতে যদিও সে নির্বাসিত তবু সপিনাজারি করিলে তাহার ঠিকানা পাওয়া তঃসাধ্য হইবে না।

কিন্তু কর্ত্তব্যের পেয়াদা নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। তাবার তাগিদ আসিল—
আবার লগুনে ফিরিয়া গেলাম। এবারে ডাক্তার ক্ষট্ নামে একজন ভক্ত
গৃহস্থের ঘরে আমার আশ্রেয় জুটিল। একদিন সন্ধ্যার সময় বাল্প তোরক
লইয়া তাঁহাদের ঘরে প্রবেশ করিলাম। বাড়িতে কেবল পককেশ ভাক্তার,
তাঁহার গৃহিণী ও তাঁহাদের বড় মেয়েটি আছেন। ছোট গুই জন মেয়ে
ভারতবর্ষী অধিভির আগমনআশঙ্কায় অভিভূত হইয়া কোনো আল্মীয়ের বাড়ি
পলায়ন করিয়াছেন। বোধ করি যথন তাঁহারা সংবাদ পাইলেন আমার
দারা কোনো সাংঘাতিক বিপদের আশু সম্ভাবনা নাই তথন তাঁহারা কিরিয়া
আসিলেন।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আমি ই হাদের ঘরের লোকের মত হইয়া গোলাম।

মিসেস্ স্কট্ আমাকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করিতেন। তাঁহার মেরেরা আমাকে যেরূপ মনের সঙ্গে যত্ন করিতেন তাহা আত্মীয়দের কাছ হইতেও
পাওয়া তুর্ল্ড।

এই পরিবারে বাস করিয়া একটি জিনিব আমি লক্ষ্য করিরাছি—মাসুবের প্রকৃতি সব জারগাতেই সমান। জামরা বলিয়া থাকি এবং আমিও তাহা বিশাস করিতাম বে জামাদের দেশে পতিভক্তির একটি বিশিক্ষতা আছে, রুরোপে তাহা নাই। কিন্তু আমাদের দেশের সাধনী গৃহিণীর সঙ্গে মিসেস্ কটের আমি ত বিশেষ পার্থক্য দেখি নাই। স্বামীর সেবায় তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপৃত ছিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থারে চাকরবাকরদের উপসর্গ নাই, প্রায় সম্ব কাজই নিজের হাতে করিতে হয়, এইজন্ম স্বামীর প্রত্যেক ছোটখাটো কাজটিও মিসেস্ স্কট নিজের হাতে করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্বামী কাজ করিয়া বন্ধে কিরিবেন, ভাহার পূর্বেই লাভনের ধারে তিনি স্বামীর জারামকেদারা ও

তাঁহার পশমের জুতাজোড়াটি স্বহস্তে গুছাইয়া রাখিতেন। ডাক্তার স্বটের কি ভাল লাগে আর না লাগে, কোন ব্যবহার তাঁহার কাছে প্রিয় বা অপ্রিয় সে কথা মূহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার স্ত্রী ভুলিতেন না। প্রাতঃকালে একজননাত্র দাসীকে লইয়া নিজে উপরের তলা হইতে নীচের রামাঘর, সিড়ি এবং দরজার পায়ের পিতলের কাজগুলিকে পর্যান্ত ধুইয়া মাজিয়া তক্তকে ঝক্মকে করিয়া রাখিয়া দিতেন। ইহার পরে লোকলোকিকতার নানা কর্ত্তব্য ভাছেই। গৃহস্থালীর সমস্ত কাজ সারিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের পড়াশুনা গান বাজনায় তিনি সম্পূর্ণ যোগ দিতেন; অবকাশের কালে আমোদ প্রমোদকে জমাইয়া ডোলা, সেটাও গৃহিণীর কর্ত্ব্রেরই অঙ্গ।

মেরেদের লইয়া একএকদিন সদ্ধ্যাবেলায় সেথানে টেবিল চালা হইত।
আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটা টিপাইয়ে হাত লাগাইয়া থাকিতাম, আর
টিপাইটা ঘরময় উন্মন্তের মত দাপাদাপি করিয়া বেড়াইত। ক্রেমে এমন হইল
আমরা যাহাতে হাত দিই তাহাই নড়িতে থাকে। মিসেস্ স্বটের এটা যে
খুব ভাল লাগিত ভাহা নহে। তিনি মুখ গন্তীর করিয়া একএকবার মাথা
নাড়িয়া বলিতেন, আমার মনে হয় এটা ঠিক বৈধ হইতেছে না। কিন্তু তবু
তিনি আমাদের এই ছেলেমাকুষিকাণ্ডে জোর করিয়া বাধা দিতেন না, এই
আনাচার সহা করিয়া যাইতেন। একদিন ডাক্তার স্বটের লখা টুপি লইয়া
সেটার উপর হাত রাথিয়া যথন চালিতে গেলাম তিনি ব্যাকুল হইয়া ভাড়াভাড়ি ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, না, না, ও টুপি চালাইতে পারিবে না। তাঁহার
আমীর মাথার টুপিতে মুহুর্তের জন্য সয়তানের সংস্রব ঘটে ইহা তিনি সহিতে
শারিলেন না।

এই সমস্তের মধ্যে একটি জিনিষ দেখিতে পাইতাম, সেটি স্বামীর প্রতি 
তাঁহার ভক্তি। তাঁহার সেই আত্মবিসর্জ্জনপর মধুর নম্রতা স্মরণ করিয়া স্পর্ফ 
বুঝিতে পারি দ্রীলোকের প্রেমের স্বাভাবিক চরম পরিণাম ভক্তি। বেখানে 
তাহাদের প্রেম আপন বিকাশে কোনো বাধা পায় নাই সেধানে ভাহা 
ভাপনিই পূজার আসিরা ঠেকে। বেধানে ভোগবিলাসের আরোজন প্রচুর,

যেখানে আমোদপ্রমোদেই দিনরাত্রিকে আবিল করিয়া রাথে সেথানে এই প্রেমের বিকৃতি ঘটে ; সেথানে স্ত্রীপ্রকৃতি আপনার পূর্ণ আনন্দ পায় না।

করেক মাস এখানে কাটিয়া গেল। মেজদাদাদের দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল। পিতা লিখিয়া পাঠাইলেন আমাকেও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিবেড হইবে। সে প্রস্তাবে আমি খুসি হইয়া উঠিলাম। দেশের আলোক দেশের আকাশ আমাকে ভিতরে ভিতরে ভাক দিতেছিল। বিদায়গ্রহণকালে মিসেস্ কট আমার ছই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্লদিনের জন্য ভূমি কেন এখানে আসিলে ?—লগুনে এই গৃহটি এখন আর নাই—এই ভাক্তার-পরিবারের কেহ বা পরলোকে কেহ বা ইহলোকে কে কোখায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার কোনো সংবাদই জানি না কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।

একবার শীতের সময় আমি টন্ত্রিজ্ ওয়েল্স্ সহরের রাস্তা দিয়া যাইবার সময় দেথিলাম একজন লোক রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া আছে; তাহার ছেঁড়া জুতার ভিতর দিয়া পা দেখা যাইতেছে, পায়ে মোজা নাই, বুকের খানিকটা খোলা। ভিক্ষা করা নিষিদ্ধ বলিয়া সে আমাকে কোনো কথা বলিল না, কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য আমার মুখের দিকে তাকাইল। আমি তাহাকে যে মুদ্রা দিলাম তাহা তাহার পক্ষে প্রত্যাশার অতীত ছিল। আমি কিছু দূর চলিয়া আসিলে সে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মহাশার আপনি আমাকে ভ্রমক্রমে একটি স্বর্গমুলা দিয়াছেন" বলিয়া সেই মুদ্রাটি আমাকে ফিরাইয়া দিতে উন্তত্ত হইল। এই ঘটনাটি হয় ত আমার মনে থাকিত না কিন্তু ইহার অমুক্রপ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোধ করি টর্কি ফেসমে প্রথম যথন পৌছিলাম একজন মুটে আমার মোট লইয়া ঠিকাগাড়িতে ভুলিরা দিল। টাকার থলি খুলিয়া পেনিজাভীয় কিছু পাইলাম না, একটি অর্জক্রাউন ছিল সেইটিই তাহার হাতে দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দ্দিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মুটে গাড়ির পিছনে ছুটিতে ছুটিতে গাড়োয়ানকে গাড়ি থামাইতে বলিতেছে। আমি মনে ভাবিলাম, সে আমাকে নির্বোধ বিদেশী ঠাহরাইরা.

স্পারো কিছু দাবী করিতে আসিতেছে। গাড়ি থামিলে সে আমাকে বলিল, আপনি বোধ করি, পেনি মনে করিয়া আমাকে অর্ধক্রাউন দিয়াছেন।

যত দিন ইংলণ্ডে ছিলাম কেহ আমাকে বঞ্চনা করে নাই তাহা বলিতে পারি না—কিন্তু তাহা মনে করিয়া রাথিবার বিষয় নহে এবং তাহাকে বড় করিয়া দেখিলে অবিচার করা হইবে। আমার মনে এই কথাটা খুব লাগিয়াছে যে যাহারা নিজে বিখাস নফ করে না তাহারাই অন্যকে বিখাস করে। আমরা সম্পূর্ণ বিদেশা অপরিচিত, যথন খুসি ফাঁকি দিয়া দেড়ি মারিতে পারি —তবু সেখানে দোকানে বাজারে কেহ আমাদিগকে কিছু সন্দেহ করে নাই।

যতদিন বিলাতে ছিলাম, স্থারু হইতে শেষ পর্যাস্ত একটি প্রহসন আমার প্রবাসবাসের সঙ্গে জড়িত হইয়ছিল। ভারতবর্ষের একজন উক্ত ইংরেজ কর্মাচারীর বিধবা জ্রার সহিত আমার আলাপ হইয়ছিল। তিনি স্নেহ করিয়া আমাকে রুবি বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুউপলক্ষে তাঁহার ভারতবর্ষীর এক বন্ধু ইংরেজিতে একটি বিলাপগান রচনা করিয়াছিলেন। ভাহার ভাষানৈপুণ্য ও কবিষণজ্ঞিসম্বন্ধে ক্ষধিক বাক্যব্যায়্ন করিতে ইচছা করি না। আমার ছর্ভাগ্যক্রমে, সেই কবিতাটি বেহাগরাগিণীতে গাহিতে হইবে এমন একটা উল্লেখ ছিল। আমাকে একদিন তিনি ধরিলেন এই গানটা তুমি বেহাগরাগিণীতে গাহিয়া আমাকে গুনাও। আমি নিভাস্ত ভালমাসুধী করিয়া ভাঁহার কথাটা রক্ষা করিয়াছিলাম। সেই অভ্যুত কবিতার ক্ষেরে বেহাগ স্থারের সন্মিলনটা র্যে কিরূপ হাস্থকর হইয়াছিল তাহা আমিছাড়া বুনিবার দিতীয় কোনো লোক সেথানে উপস্থিত ছিল না। মহিলাটি ভারতবর্ষীয় স্থারে তাঁহার স্বামীর শোকগাখা শুনিয়া পুর ধুসি হইলেন। আমি মনে করিলাম এইখানেই পালা শেব হইল—কিন্ত হইল না।

সেই বিধবা রমণীর সঙ্গে নিমন্ত্রণসভার প্রারই আমার দেখা হইও। সাহারান্তে বৈঠকথানাখরে বথন নিমন্ত্রিভ ত্রীপুরুষ সকলে একত্রে সমবেভ হইডেন ভথন ডিনি আমাকে সেই বেহাগ গানকরিবার জন্য অনুরোধ করিতেন! অন্য সকলে ভাবিতেন ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের একটা বুরি আশ্চর্য্য নম্না শুনিতে পাইবেন—তাঁহারা সকলে মিলিয়া সাম্পুনয় অমুরোধে বোগ দিতেন, মহিলাটির পকেট হইতে সেই ছাপান কাগজগানি বাহির হইত—আমার কর্ণমূল রক্তিম আভা ধারণ করিত। নতলিরে লজ্জিভকঠে গান ধরিতাম—স্পেইট বুরিতে পারিভাম এই শোকগাথার ফল আমার পক্ষে ছাড়া আর কাহারো পক্ষে যথেষ্ট শোচনীয় হইত না। গানের শেষে চাপা হাসির মধ্য হইতে শুনিতে পাইতাম "Thank you very much. How interesting!" তথন শীতের মধ্যেও আমার শরীর ঘর্মাক্ত হইবার উপক্রম করিত। এই ভদ্রলোকের মৃত্যু আমার পক্ষে যে এতবড় একটা ত্র্যটনা হইয়া উঠিবে তাহা আমার জন্মকালে বা তাঁহার মৃত্যুকালে কে মনে করিতে পারিত!

তাহার পরে আমি যথন ডাক্তার স্বটের বাড়িতে থাকিয়া লগুন য়ুনির্ভার্সটিতে পড়া আরম্ভ করিলাম তথন কিছুদিন সেই মহিলাটির সঙ্গে আমার
দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ ছিল। লগুনের বাছিরে কিছু দূরে তাঁহার বাড়ি ছিল। সেই
বাড়িতে যাইবার জন্য তিনি প্রায় আমাকে অন্যুরোধ করিয়া চিঠি লিখিতেন।
আমি শোকগাখার ভয়ে কোনোমতেই রাজি হইতাম না। অবশেবে একদিন
তাঁহার সান্যুনয় একটি টেলিগ্রাম পাইলাম। টেলিগ্রাম যথন পাইলাম তথন
কলেজে যাইতেছি। এদিকে গুখন কলিকাতায় ফিরিবার সময়ও আসম
হইয়াছে। মনে করিলাম এখান হইতে চলিয়া যাইবার পূর্কের বিধবার অন্থরোধটা পালন করিয়া যাইব।

কলেজ হইডে বাড়ি না গিয়া একেবারে ফ্রেশনে গেলাম। সেদিন বড় ছর্যোগ। খুব শীড, বরক পড়িভেছে, কুরাশার আচ্ছন। বেখানে বাইডে হইবে সেই ফ্রেসনেই এ লাইনের শেষ গম্যন্থান—ভাই নিশ্চিত্ত হইরা বনিলাম। কথন গাড়ি হইডে নামিডে হইবে ভাহা সন্ধান লইবার প্ররোজন বোধ করিলাম না।

বেপিলাম ক্টেশনগুলি সব ভানদিকে আসিডেছে। ভাই ভানদিকের

জ্ঞানল। ঘেঁথিয়া বসিয়া গাড়ির দি।পালোকে একটা বই পড়িতে লাগিলাম।
সকালসকাল সন্ধ্যা হইয়া অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে—বাহিরে কিছুই দেখা
বায় না। লগুন হইতে যে কয়জন যাত্রী আসিয়াছিল তাহারা নিজ নিজ
গ্যাম্পানে একে একে নামিয়া গেল।

গন্তব্য ফেশনের পূর্ববেফশন ছাডিয়া গাড়ি চলিল। এক জায়গায় একবার গাড়ি থামিল। জানলা হইতে মুথ বাড়াইয়া দেখিলাম সমস্ত অন্ধ-কার। লোকজন নাই, আলো নাই, প্ল্যাট্ফর্ম নাই, কিছুই নাই। ভিতরে যাহারা থাকে তাহারাই প্রকৃত তত্বজানা হইতে বঞ্চিত—রেলগাড়ি কেন যে অস্থানে অসময়ে থামিয়া বসিয়া থাকে রেলের আরোহীদের ভাহা বুঝিবার উপায় নাই অভ এব পুনরায় পড়ায় মন দিলাম। কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি পিছু হটিতে লাগিল-মনে ঠিক করিলাম রেলগাড়ির চরিত্র বুঝিবার চেষ্টা করা মিখ্যা। কিন্তু যথন দেখিলাম যে-ফেশনটি ছাডিয়া গিয়াছিলাম সেই ফেশনে আসিয়া গাড়ি থামিল তথন উদাসীন থাকা আমার পক্ষে কঠিন হইল। ফেঁশ-নের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম অমুক ফ্রেশন কথন পাওয়া যাইবে ? সে কহিল সেইথান হইডেই ত এগাড়ী এইমাত্র আসিয়াছে। ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম কোথায় যাইতেছে ? সে কহিল লগুনে । বুঝিলাম এ গাড়ি থেয়াগাড়ি, পারাপার করে। ব্যতিবাস্ত হইয়া হঠাৎ সেইথানে নামিয়া পড়িলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, উত্তরের গাড়ি কথনু পাওয়া যাইবে ? সে কহিল, আজ রাত্রে নয়। জিজ্ঞাসা করিলাম কাছাকাছির মধ্যে সরাই কোণাও व्याष्ट्र १ तम विलल, शाँठ माइएल त मर्था ना ।

প্রাতে দশটার সময় আহার করিয়া বাহির হইয়াছি ইতিমধ্যে অসম্পর্শ করি নাই। কিন্তু বৈরাগ্য ছাড়া যথন বিতীয় কোনো পথ খোলা না থাকে তথন নির্ন্তিই সব চেয়ে সোজা। মোটা ওভারকোটের বোতাম গলা পর্যন্ত আঁটিয়া ফেশনের দীপন্তন্তের নীচে বেঞ্চের উপর বসিয়া বই পড়িতে লাগিলাম। বইটা ছিল স্পেন্সরের Data of Ethics, সোটি তথন স্বেমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। গতান্তর যথন নাই তথন এই জাতীর বই মনোবোগ দিয়া

পডিবার এমন পবিপূর্ণ অবকাশ আর জুটিবে না এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলাম।

কিছুকাল পবে পোর্টার আসিয়া কহিল, আজ একটি স্পেশাল আছে— আধ্বণ্টাব মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। শুনিয়া মনে এত ক্ষুর্ত্তির সঞ্চার হইল যে তাহার পর হইতে Duta of Ethico-এ মনোযোগ করা আমাব পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল।

সাত্টাব সমা বেখানে পৌছিবাব কথা সেখানে পৌছিতে সাড়ে নয়টা হইল। গৃহকর্ত্তী কটিলেন, একি কবি, বাপোরখানা কি ? আমি আমাব আশ্চর্যা ভ্রমণর্তান্তটি খুব যে সগর্বেব বিল্লাম ভাহা নয়।

তথন সেথানকার নিমন্ত্রিতগণ ডিনার শেষ করিয়াছেন। আমার মনে ধাবণা ছিল যে, আমার অপরাধ যথন স্বেচ্ছাকৃত নহে তথন গুরুতর দগুভোগ কবিতে হইবে না—বিশেষতঃ রমণী যথন বিধানকর্ত্রী। কিন্তু উঠপদস্থ ভাবতকর্মচারার বিধবা দ্রী আমাকে বলিলেন—এস রুবি, এক পেযালা চা খাইবে।

আমি কোনোদিন চা খাই না কিন্তু জঠরানল নির্বাপনের পক্ষে পেয়ালা বার্কিংৎ সাহায্য করিতে পাবে মনে করিয়া গোটাত্বয়েক চক্রাকার বিন্তুটের সঙ্গে সেই কড়া চা গিলিগা ফেলিলাম। বৈঠকথানা ঘবে আসিয়া দেথিলাম অনেকগুলি প্রাচীনা নারীর সমাগম হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে একজন মন্দরী যুবতা ছিলেন তিনি আমেরিকান এবং তিনি গৃহস্বামিনীর যুবক প্রাত্ত্ব স্থিত বিবাহের পূর্বের পূর্বেরাগের পালা উদ্যাপন করিতেছেন। ঘরের গৃহিণী বলিলেন, এবার তবে নৃত্য স্থক করা যাক্। আমার নৃত্যের কোনো প্রয়েজন ছিল না, এবং শরীরমনের অবস্থাও নৃত্যের অমুকুল ছিল না। কিন্তু অত্যন্ত ভালমামুষ বাহারা জগতে তাহারা অসাধ্যসাধন করে। সেই কারণে ফিল্ট এই নৃত্যসভাটি সেই যুবক্ষুবতীর জন্যই আহুত ভ্রাপি দল্মন্টা উপ্রাসের পর তুইখণ্ড বিস্কৃট খাইয়া তিনকালউন্তীর্গ প্রাচীন রমণীদের সঙ্গে নৃত্য করিলাম।

এইথানেই ত্রংধের অবধি হইল না। নিমন্ত্রণকর্ত্রী আমাকে জিজ্ঞাগা করিলেন, রূবি আজ তুমি রাত্রিযাপন করিবে কোথায় ? এ প্রশ্নের জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আমি হতবুদ্ধি হইয়া যথন তাঁহার স্থুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম, তিনি কহিলেন, রাত্রি দ্বিপ্রহরে এখানকার সরাই বন্ধ হইয়া যায় অতএব আর বিলম্ব না করিয়া এখনি তোমার সেথানে যাওয়া কর্ত্তব্য। সোজন্যের একেবারে অভাব ছিল না—সরাই আমাকে নিজে খুঁজিয়া লইতে হয় নাই। লগুন ধরিয়া একজন ভূত্য আমাকে সরাইয়ে পৌছাইয়া দিল।

মনে করিলাম, হয়ত শাপে বর হইল—হয়ত এখানে আহারের ব্যবস্থা আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম আমিষ হউক, নিরামিষ হউক, তাজা হউক, বাসি হউক কিছু খাইতে পাইব কি ? তাহারা কহিল মন্ত যত চাও পাইবে খান্ত নয়। তথন ভাবিলাম নিদ্রাদেবীর হৃদয় কোমল তিনি আহার না দিন বিশ্বতি দিবেন। কিন্তু তাঁহার জগৎজোড়া অক্ষেও তিনি সে রাত্রে আমাকে স্থান দিলেন না। বেলেপাথরের মেজেওয়ালা ঘর ঠাগু। কন্কন্ করিতেছে; একটি পুরাতন থাট ও একটি জীর্ণ মুখ্যইবার টেবিল ঘরের আসবাব।

সকাল বেলায় ইঙ্গভারতী বিধবাটি প্রাতরাশ থাইবার জন্য ডাকিয়া পাঠা-ইলেন। ইংরেজি দস্তরে বাহাকে ঠাণ্ডা থানা বলে তাহারই আয়োজন। অর্থাৎ শতরাত্রির ভোজের অবশেষ আজ ঠাণ্ডা অবস্থায় থাণ্ডয়া গেল। ইহারই অভি বৎসামান্য কিছু অংশ যদি উষ্ণ বা কবোষ্ণ আকারে কাল পাণ্ডয়া বাইড ভাহা হইলে পৃথিবীতে কাহারো কোনো গুরুতর ক্ষতি হইত না—অথচ আমার নৃভ্যাটা ডাঙায়ভোলা কইমাছের নৃভ্যের মত এমন শোকাবহ হইতে গারিত না।

আহারান্তে নিমন্ত্রণকর্ত্রী কহিলেন, বাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য ভোমার্কে ভাকিরাছি তিনি অস্থৃত্ব শব্যাগত; তাঁহার শর্মগৃহের বাহিরে দাঁড়াইরা ভোমাকে গাহিতে হইবে। সিঁড়ির উপর আমাকে দাঁড় করাইরা দেওরা হইল। রুক্ষারের দিকে অসুলি নির্দেশ করিরা গৃহিলী কহিলেন, ঐ অর্মে

তিনি আছেন। আমি সেই অদৃশ্য রহস্তের অভিমুখে দাঁড়াইয়া শোকের গান বেহাগরাগিনীতে গাহিলাম, ভাহার পর রোগিনীর অবস্থা কি হইল সে সংবাদ লোকমুখে বা সংবাদপত্রে জানিতে পাই নাই।

লগুনে ফিরিয়া আসিয়া চুই ভিন দিন বিছানায় পড়িয়া নির কুশ ভালমাতু-বীর প্রায়শ্চিত্ত করিলান। ডাক্তারের মেয়েরা কহিলেন, দোহাই ডোমার, এই নিমন্ত্রণব্যাপারকে আমাদের দেশের আভিথ্যের নমুনা বলিয়া গ্রহণ করিয়ো না। এ ভোমাদের ভারভবর্ষের নিমকের গুণ।

### লোকেন পালিত।

বিলাতে যথন আমি য়ুনিভারসিটি কলেকে ইংরাজিসাহিত্য-ক্লাসে তথন সেথানে লোকেন পালিত ছিল আমার সহাধ্যায়ী বন্ধু। বয়সে সে আমার চেয়ে প্রায় বছর চারেকের ছোট। যে বয়সে জীবনস্থতি লিখিতেছি সে বয়সে চার বছরের তারতম্য চোথে পড়িবার মত নহে; কিন্তু সতেরোর সঙ্গে তেরোর প্রভেদ এত বেশি যে সেটা ডিঙাইয়া বন্ধুত্ব করা কঠিন। বয়সের গোরব নাই বলিয়াই বয়স সন্থন্ধে বালক আপনার মর্য্যাদা বাঁচাইয়া চলিতে চায়। কিন্তু এই বালকটিসন্থন্ধে সে বাধা আমার মনে একেবারেই ছিল না। তাহার একমাত্র কারণ বৃদ্ধিশক্তিতে আমি লোকেনকে কিছুমাত্র ছোট বলিয়া মনে করিতে পারিভাম না।

রুনিভারসিটি কলেন্দের লাইত্রেরিতে ছাত্র ও ছাত্রীরা বসিরা পড়াশুনা করে; আমাদের তুইজনের সেথানে গল্প করিবার আড্ডা ছিল। সে কাজটা চুপিচুপি সারিলে কাছারো আপত্তির কোনো কারণ থাকিত না—কিন্তু হাসির প্রভূত বাম্পে আমার বন্ধুর তরুণ মন একেবারে সর্ব্বদা পরিস্ফীত হইরাছিল, সামান্ত একটু নাড়া পাইলে তাহা সলন্দে উদ্ধৃসিত হইতে থাকিত। সকল দেশেই ছাত্রীদের পাঠনিষ্ঠার অস্থার পরিমাণ আডিশব্য দেখা বার। আমাদের কত পাঠরত প্রতিবেশিনী ছাত্রীর নীল চক্ষুর নীরব ভহু সনাকটাক্ষ আমাদের সরব হাস্তালাপের উপর নিক্ষনে বর্ষিত হইরাছে তাহা স্বর্গ করিলে আজ

আমার মনে অমুতাপ উদয় হয়। কিন্তু তথনকার দিনে পাঠাভ্যাসের ব্যাঘাত-পীড়াসম্বন্ধে আমার চিত্তে সহামুভূতির লেশমাত্র ছিল না। কোনোদিন আমার মাথা ধরে নাই এবং বিবাতার প্রসাদে বিভালয়ের পড়ার বিশ্নে আমাকে একট কফ দেয় নাই।

এই লাইব্রেরি-মন্দিরে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন হাস্থালাপ চলিত বলিলে অত্যুক্তি হয়। সাহিত্য-আলোচনাও করিতাম। সে আলোচনায় বালক বন্ধুকে অর্বিচীন বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। যদিও বাংলা বই সে আমার চেয়ে অনেক কম পড়িয়াছিল, কিন্তু চিন্তাশক্তিতে সেই কমিটুকু সে অনায়াসেই পোষাইয়া লইতে পারিত।

আমাদের অস্থান্য আলোচনার মধ্যে বাংলা শব্দতত্বের একটা আলোচনা ছিল। তাহার উৎপত্তির কারণটা এই। ডাক্তার স্কটের একটি কন্যা আমার কাছে বাংলা শিথিবার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলা বর্ণমালা শিথাইবার সময় গর্বব করিয়া বলিয়াছিলাম যে আমাদের ভাষায় বানানের মধ্যে একটা ধর্ম্মজ্ঞান আছে—পদে পদে নিয়ম লক্তান করাই তাহার নিয়ম নহে। তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম ইরেজি বানানরাতির অসংযম নিতান্তই হাস্মকর, কেবল তাহা মুখস্থ করিয়া আমাদিগকে পরীক্ষা দিতে হয় বলিয়াই সেটা এমন শোকাবহ। কিন্তু আমার গর্বব টি'কিল না। দেখিলাম বাংলা বানানও বাঁধন মানে না; তাহা যে ক্ষণে ক্ষণে নিয়ম ডিঙাইয়া চলে জাত্যাস-বশন্ত এতদিন তাহা লক্ষ্য করি নাই। তথন এই নিয়মব্যতিক্রমের একটা নিয়ম খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলাম। য়ুনিভার্সিটি কলেজের লাইব্রেরিতে বসিয়া এই কাজ্ব করিতাম। লোকেন এই বিষয়ে আমাকে যে সাহায্য করিত ভাহাতে আমার বিশ্বয় বাধ হইত।

ভাষার পর কয়েক বংসর পরে সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া লোকেন মধন ভারতবর্ষে ফিরিল তথন, সেই কলেজের লাইত্রেরিছরে হাস্থোজ্বাসতর-ক্লিভ যে আলোচনা স্থক হইয়াছিল তাহা ক্রমণ প্রশস্ত হইয়া প্রবাহিত হইছে লাগিল। সাহিত্যে লোকেনের প্রবল আনন্দ আমার রচনার বেগকে পালের হাওযার মত অগ্রসর করিয়াছে। আমার পূর্ণযোবনের দিনে সাধনার সম্পাদক ইইয়া অবিশ্রামগতিতে .যথন গছপছার জুড়ি ইাকাইয়া চলিয়াছি তথন লোকেনের অজ্ঞ উৎসাহ আমার উদ্যমকে একটুও ক্লান্ত হইতে দের নাই। তথনকার কত পঞ্চত্তের ভায়ারি এবং কত কবিতা মফস্বলে তাহারই বাংলাঘরে বিসিয়া লেখা। আমাদের কাব্যালোচনা ও সঙ্গাতের সভা কতদিন সন্ধাতারার আমলে স্থরু হইয়া শুকতারার আমলে ভোরের হাওয়ার মধ্যে রাত্রের দীপশিথার সঙ্গে সংক্রই অবসান হইয়াছে। সরস্বতীর পশ্ববনে বন্ধুছের পশ্লির পরেই দেবীর বিলাস বুঝি সকলের চেয়ে বেশি। এই বনে স্বর্ণরেপুর পরিচয় বড় বেশি পাওয়া যায় নাই কিন্তু প্রণয়ের স্থ্যন্ধি মধুসম্বন্ধে নালিশ করিবাব কারণ আমার ঘটে নাই।

### ভগ্নহৃদয়।

বিলাতে আর একটি কাব্যের পত্তন ইইয়াছিল। কতকটা ফিরিবার পথে
কতকটা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইহা সমাধা করি। "ভগ্নহৃদয়" নামে ইহা ছাপান
ইইয়াছিল। তথন মনে ইইয়াছিল লেখাটা খুব ভাল ইইয়াছে। লেখকের
পক্ষে এরূপ মনে হওয়া অসামান্য নহে। কিন্তু তথনকার পাঠকদের কাছেও
এ লেখাটা সম্পূর্ণ অনাদৃত হয় নাই। মনে আছে এই লেখা বাহির ইইবার
কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের মন্ত্রী
আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভাল লাগিয়াছে,
এবং কবির সাহিত্যসাধনার সকলতাসন্থক্তে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন,
কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া
দিয়াছিলেন।

আমার এই আঠারো বছর বয়সের কবিভাসম্বন্ধে আমার ত্রিশ বছর বয়সের একটি পত্রে যাহা লিখিরাছিলাম এইখানে উদ্ভ করি :—"ভগ্নহৃদর বখন লিখতে আরম্ভ করেছিলেম ভখন আমার বয়স আঠারো। বাল্যও নার্ বোরনও নয়। বয়সটা এমন একটা সদ্ধিত্বলে বেখান থেকে সত্যের আলোক স্পান্ত পাবার স্থাবিধা নেই। একটু একটু স্পাভাস পাওয়া বায় এবং থানিকটা-থানিকটা ছায়া। এই সময়ে সদ্ধাবেলাকার ছায়ার মত কয়নাটা অভ্যন্ত দীর্ব এবং অপরিক্ষুট হয়ে থাকে। সভ্যকার পৃথিবী একটা আজগবি পৃথিবী হয়ে উঠে। মজা এই, তথন আমারই বয়স আঠারো ছিল তা নয়—আমার আশপাশের সকলের বয়স যেন আঠারো ছিল। আমরা সকলে মিলেই একটা বস্তুহীন ভিত্তিহীন কয়নালোকে বাস কয়তেম। সেই কয়নালোকের খুব তীত্র স্থাপ্রখণ্ড স্বপ্রের স্থাপ্রংথর মত। অর্থাৎ তার পরিমাণ ওজন করবার কোনো সভ্য পদার্থ ছিল না কেবল নিজের মনটাই ছিল ;—তাই আপন মনে ভিল তাল হয়ে উঠত।"

আমার পনেরো বোলো হইতে আরম্ভ করিয়া বাইল তেইল বছর পর্যাপ্ত এই বে একটা সময় গিয়াছে ইহা একটা অত্যস্ত অব্যবহার কাল ছিল। বে যুগে পৃথিবীতে জগহলের বিভাগ ভাল করিয়া হইয়া বায় নাই, তথনকার সেই প্রথম পরস্তরের উপরে হহদায়তন অভ্যাকার উভচর জন্তুসকল আদিকালের লাখাসম্পর্হীন অরণ্যের মধ্যে সকরণ করিয়া ফিরিত। অপরিণত মনের প্রদোবালোকে আবেগগুলা সেইরূপ পরিমাণ-বহিত্ ত অভ্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া একটা নামহীন পথহীন অন্তহীন অরণ্যের ছায়ায় ঘূরিয়া বেড়াইত। তাহারা আপনাকেও জানেনা, বাহিরে আপনার লক্ষ্যকেও জানেনা। তাহারা নিজেকে কিছুই জানেনা বলিয়া পদে পদে আরএকটাকিছুকে নকল করিতে থাকে। অসত্য, সত্যের অভাবকে অসংযমের ঘারা পূরণ করিতে চেন্টা করে। জীবনের সেই একটা অকৃতার্থ অবস্থায় বথন অন্তর্নিহিত শক্তিগুলা বাহির ছইবার জন্য ঠেলাঠেলি করিতেছে, বখন সত্য ভাহাদের লক্ষ্যগোচর ও আয়ন্তর্ণমা হয় নাই, তখন আতিশব্যের ঘারাই সে আপনাকে ঘোষণা করিবার চেন্টা করিয়াছিল।

শিশুদের দাঁত বধন উঠিবার চেক্টা করিতেছে, তথন সেই অমুদ্গত দাঁত-শুলি শরীবের মধ্যে শ্বরের দাহ আনর্যন করে। সেই উত্তেজনার সার্থশত ভতক্ষণ কিছুই নাই যভক্ষণ পর্যান্ত দাঁতগুলা বাহির হইয়া বাহিরের থান্ত-পদার্থকৈ অন্তরস্থ করিবার সহায়তা না করে। মনের আবেগগুলারও সেই দশা। যভক্ষণ পর্যান্ত বাহিবের সঙ্গে তাহারা আপন সভাসন্থন্ধ স্থাপন না, করে তভক্ষণ তাহার। ব্যাধির মন্ত মনকে পীড়া দেয়।

তথনকার অভিজ্ঞত। হইতে যে শিক্ষাটা লাভ করিয়াছি সেটা সকল
নীতিশান্তেই লেখে—কিন্তু তাই বলিয়াই সেট। অবজ্ঞার যোগ্য নহে। আমাদেব প্রবৃত্তিগুলাকে যাহা-কিছুই নিজের মধ্যে ঠেলিয়। রাখে, সম্পূর্ণ বাহির
ইইতে দের না, তাহাই জীবনকে বিষাক্ত করিয়। ভোলে। স্বার্থ আমাদের
প্রবৃত্তিগুলিকে শেষ পরিণাম পর্যান্ত যাইতে দেয় না—তাহাকে পুরাপুরি
ছাডিয়া দিতে চায় না—এইজন্ম সকলপ্রকার আঘাত আভিশয় অসত্য স্বার্থসাধনের সাথের সাথী। মঙ্গলকর্ম্মে বথন তাহারা একেবারে মুক্তিলাভ করে
ভথনি তাহাদের বিকার ঘুচিয়। য়ায়—তথনি তাহারা স্বাভাবিক হইয়া উঠে।
আমাদের প্রবৃত্তির সত্য পরিণাম সেইখানে—আনন্দেরও পথ সেই দিকে।

নিজের মনের এই যে অপরিণতির কথা বলিলাম ইহার সঙ্গে তথনকার কালের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত বোগ দিযাছিল। সেই কালটার বেগ এখনই বে চলিয়া গিয়াছে তাহাও নিশ্চর বলিতে পারি না। যে সময়টার কথা বলিতেছি তথনকার দিকে তাকাইলে মনে পড়ে ইংরেজি সাহিত্য হইতে আমরা বে পরিমাণে মাদক পাইয়াছি সে পরিমাণে থাল্ল পাই নাই। তথনকার দিকে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্স্পিরর, মিণ্টন ও বায়রন। ইহালের শেখার ভিতরকার যে জিনিষটা আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে সেটা কাদয়াবেগের প্রবলতা। এই কাদয়াবেগের প্রবলতাটা ইংরেজের লোকব্যহারে চাপা থাকে কিন্তু তাহার সাহিত্যে ইহার আধিপত্য যেন সেই পরিমাণেই বেলি। কাদয়াবেগকে একান্ড আভিদ্যে লইয়া পিয়া ভাহাকে একটা বিব্যন অয়িকাণ্ডে শেব করা এই সাহিত্যের একটা বিশেব বভাব। অয়ত শেই ফুর্জান উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজি সাহিত্যের সার বলিয়া প্রছণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সের ক্রাহিত্যের সার বলিয়া প্রছণ

মহাশর যথন বিভার হইয়া ইংরেজি কাব্য আওড়াইতেন তথন সেই জাবৃত্তির বধ্যে একটা তীত্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও জুলিয়েটের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্য্যানলের প্রলয়দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অভিশয়তা আছে তাহাই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।

আমাদের সমাজ, আমাদের ছোট ছোট কর্মাক্ষেত্র এমন সকল নিতান্ত এক্যেয়ে বেড়ার মধ্যে যেরা যে সেথানে হৃদয়ের ঝড়ঝাপট প্রবেশ করিতেই পায় না,—সমস্তই যভদূর সম্ভব ঠাণ্ডা এবং চুপচাপ; এই জয়াই ইংরাজি সাহিত্যে হৃদয়াবেগের এই বেগ এবং রুক্তা আমাদিগকে এমন একটি প্রাণের আঘাত দিয়াছিল বাহা আমাদের হৃদয় সভাবতই প্রার্থনা করে। সাহিত্য-কলার সৌন্দর্য্য আমাদিগকে যে স্থুখ দেয়, ইহা সে স্থুখ নহে, ইহা অভ্যন্ত স্থিরছের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন আনিবারই স্থুখ। তাহাতে যদি তলার সমস্ত পাক উঠিয়া পড়ে তবে সেও স্বীকার।

় রুরোপে যথন একদিন মানুষের হৃদয়প্রবৃত্তিকে অত্যন্ত সংযত ও পীড়িত করিবার দিন ঘূচিয়৷ গিয়া তাহার প্রবল প্রতিক্রিয়াস্বরূপে রেনেসাঁলের মুগ আসিয়াছিল শেক্স্পিয়রের সমসাময়িক কালের নাট্যসাহিত্য সেই বিপ্লবের দিনেরই নৃত্যলীলা। এ সাহিত্যে ভালমন্দ স্থানর অন্তঃপুরের বিচারই মুখাছিল না—মানুষ আপনার হৃদয়প্রকৃতিকে তাহার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধা মুক্ত করিয়া দিয়া তাহারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মুর্ত্তি দেখিতে চাহিয়াছিল। এইজয়াই এই সাহিত্যে, প্রকাশের অত্যন্ত তীব্রতা প্রাচুর্য্য ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় সমাজের সেই হোলিখেলার মাতামাতির স্থর আমাদদের এই অত্যন্ত শিক্ত সমাজে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ আমাদিগকে ঘূম ভাঙাইয়া চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল। হৃদয় যেখানে কেবলি আচারের ঢাকার মধ্যে চাপা থাকিয়া আপনার পূর্ণ পরিচয় দিবার অবকাশ পায় না, সেখানে স্বাধীন ও সজীব হৃদয়ের অবাধলীলার দীপকরাগিণীতে আমাদের চমক লানিয়া শিয়াছিল য়

ইংরেজি সাহিত্যে আর একদিন যথন পোপের কালের টিমাভেতালা বন্ধ হইয়া ফরাসিবিপ্লবন্ত্যের ঝাঁপতালের পালা আরম্ভ হইল বায়রন সেই সময়কার কবি। তাঁহার কাব্যেও সেই হৃদয়াবেগের উদ্দামতা আমাদের এই ভাল-মামুষ সমাজের ঘোমটাপরা হৃদয়টিকে, এই কনে বউকে উতলা করিয়া তুলিযাছিল।

তাই, ইংরেজি সাহিত্যালোচনার সেই চঞ্চলতাটা আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্বকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই চঞ্চলতার ঢেউটাই বাল্যকালে আমাদিগকে চারিদিক হইতে আঘাত করিয়াছে। সেই প্রথম জাগবণের দিন সংখ্যের দিন নহে, তাহা উত্তেজনারই দিন।

আমাদের মন শিশুকাল হইতে মৃত্যুকান পর্যান্ত কেবলমাত্র এই ইংরেজি সাহিত্যেই গড়িয়া উঠিভেছে। মূরোপের বেসকল প্রাচীদ ও আধুনিক সাহিত্যে সাহিত্যকলার মর্য্যাদা সংবমের সাধনায় পরিক্ষুট হইরা উঠিরাছে নে লাহিত্যগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ নহে, এই প্রস্তাই সাহিত্যরচনার রীতি ও লক্ষাটি এখনো আমরা ভাল করিয়া ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

তথনকার কালের ইংরেজিসাহিত্যশিক্ষার তীত্র উত্তেজনাকে যিনি আমাদের কাছে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছিলেন তিনি হৃদয়েরই উপাসক ছিলেন।
সভ্যকে যে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিতে ইইবে তাহা নহে, তাহাকে হৃদয় দিয়া
ক্রমুন্তব করিলেই দেন তাহার সার্থকিতা ইইল এইরূপ তাঁহার মনের ভাব ছিল।
ক্রানের দিক দিয়া ধর্মে তাঁহার কোনো আত্থাই ছিল না, অণ্চ শ্রামাবিষরক
গান করিতে তাঁহার চুই চক্ষু দিয়া জল পড়িত। এ স্থলে কোনো সভ্য বস্তু
তাঁহার পক্ষে আবশ্যক ছিল না, যে-কোনো কল্লনায় হৃদয়াবেগকে উত্তেজিত
করিতে পারে তাহাকেই তিনি সভ্যের মত ব্যবহার করিতে চাহিতেন। সভ্যউপলব্ধির প্রয়োজন অপেকা হৃদয়ামুন্ত্রির প্রয়োজন প্রবল হওয়াতেই যাহাতে
সেই প্রয়োজন মেটে তাহা স্থল ইইলেও তাহাকে গ্রহণ করিতে তাঁহার বাধা
ছিল না।

তথনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তথন বেন্থাম, মিল ও কোঁতের আধিপত্য। তাঁহাদেরই মুক্তি লইয়া আমাদের মুবকেরা তথন তর্ক করিতেছিলেন। য়ুরোপে এই মিলের মুগ ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক পর্যায়। মাসুষের চিত্তের আবর্জ্জনা দূর করিয়া দিবার কল্ম স্বভাবের চেফারপেই এই ভাঙিবার ও সরাইবার প্রলয়ণক্তি কিছু দিনের জন্ম উত্তত হইয়া উঠিয়ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা আমাদের পড়িয়া-পাওয়া জিনিষ। ইহাকে আমরা সত্যরূপে খাটাইবার জন্ম ব্যবহার করি নাই। ইহাকে আমরা শুদ্ধমাত্র একটা নানসিক বিজ্ঞাবের উত্তেজনা-রূপেই ব্যবহার করিয়াছি। নাস্তিকভা আমাদের একটা নেশা ছিল। এইজন্ম ভথন আমরা তুই দল মাসুষ দেখিয়াছি। একদল ঈশ্বরের অন্তিত্ববিশাসকে সুক্তি-অত্তে ছিমভির করিবার জন্ম সর্বকদাই গায়ে পড়িয়া ভর্ক করিতেন। পাথীশিকারে শিকারীর বেমন আমোদ, গাছের উপরে বা তলায় একটা সঞ্জীব ছাত যেমন নিশ্পিশ্ করিতে থাকে, তেমনি বেথানে তাঁহারা দেখিতেন কোনো নিরীছ বিশাস কোথাও কোনো বিপদের আশক্ষা না করিয়া আরামে বিসর্বা আছে তগনি তাহাকে পাড়িয়া ফেলিবার জন্ম তাঁহাদের উত্তেজনা জন্মিত। মল্লকালের জন্ম আমাদের একজন মান্টার ছিলেন, তাঁহার এই আমাদ ছিল। আমি তথন নিতান্ত বালক ছিলাম, কিন্তু আমাকেও তিনি ছাড়িতেন না। অথচ তাঁহার বিল্লা সামান্থই ছিল—তিনি যে সত্যামুসন্ধানের উৎসাহে সকল মতামত আলোচনা করিয়া একটা পদ্মা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাও নহে; তিনি আর একজন ব্যক্তির মুথ হইতে তর্কগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আমি প্রাণপণে তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিতাম, কিন্তু আমি তাঁহার তিতান্ত অসমকক্ষ প্রতিপক্ষ ছিলাম বলিয়া আমাকে প্রায়ই বড় ছঃখ পাইতে হইত। এক একদিন এত রাগ হইত যে কাঁদিতে ইচছা করিত।

আর একদল ছিলেন তাঁহারা ধর্মকে বিশ্বাস করিতেন না, সম্ভোগ করিতেন। এইজন্য ধর্মকে উপলক্ষ্য করিয়া যত কলাকোঁশল, যত প্রকার শব্দগদ্ধপরসের আয়োজন আছে, তাহাকে ভোগাীর মত আগ্রায় করিয়া তাঁহারা আবিষ্ট হট্যা থাকিতে ভালবাসিতেন; ভক্তিই তাঁহাদের বিলাস। এই উভরদলেই সংশ্যবাদ ও নাস্তিকতা সত্যসন্ধানের তপস্যাজাত ছিল না, তাহা প্রধানত আবেগের উত্তেজনা ছিল।

যদিও এই ধর্মবিদ্রোহ জামাকে পীড়া দিত তথাপি ইহা আমাকে একেবারে অধিকার করে নাই তাহা নহে। বৌবনের প্রারম্ভে বৃদ্ধির ঔদ্ধত্যের সঙ্গে এই বিদ্রোহিতা আমার মনেও যোগ দিয়াছিল। আমাদের পরিবারে বে ধর্মসাধনা ছিল আমার সঙ্গে তাহার কোমো সংস্রব ছিল না—আমি তাহাকে গ্রহণ করি নাই। আমি কেবল আমার হৃদয়াবেগের চুলাতে হাপর করিয়া করিয়া মন্ত একটা আগুন স্থালাইতেছিলাম। সে কেবলি অগ্নিপৃক্ষা; সে কেবলি আহতি দিয়া শিথাকেই বাড়াইয়া তোলা; তাহার আর কোন সক্ষ্য ছিল না। ইহার কোনো লক্ষ্য নাই বলিয়াই ইহার কোনো পরিমাণ নাই; ইহাকে বত বাড়ালো বার তত্ত বাড়ানোই চলে।

বেমন ধর্মসম্বন্ধে তেমনি নিজের হৃদয়াবেগসম্বন্ধেও কোনো সভ্য থাকিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না, উত্তেজন্। থাকিলেই যথেষ্ট। তথনকার কবির একটি শ্লোক মনে পড়ে:—

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়
বৈচিনি ত তাহা কাহারো কাছে,
ভাঙাচোরা হোক্, যা হোক্ তা'হোক্
আমার হৃদয় আমারি আছে।

সভ্যের দিক দিয়া হৃদয়ের কোনো বালাই নাই, তাহার পক্ষে ভাঙিয়া যাওয়া বা অন্য কোনো প্রকার তুর্ঘটনা নিতান্তই অনাবশ্যক ;—তুঃথবৈরাগ্যের সভ্যটা স্পৃহনীয় নয়, কিন্তু শুন্ধমাত্র তাহার ঝাঁঝটুকু উপভোগের সামগ্রী,—এইজন্য কাব্যে সেই জিনিষটার কারবার জমিয়া উঠিয়াছিল—ইহাই দেবতাকে বাদ দিয়া দেবোপাসনার রসটুকু হাঁকিয়া লওয়া। আজও আমাদের দেশে এ বালাই ঘুচে নাই। সেইজন্যই আজও আমরা ধর্মকে যেথানে সভ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি সেথানে ভাবুকতা দিয়া আর্টের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহার সমর্থন করি। সেইজন্যই বছল পরিমাণে আমাদের দেশহিতৈবিতা দেশের বর্ধার্থ সেবা নহে, কিন্তু দেশসন্বন্ধে হৃদয়ের মধ্যে একটা ভাব অনুভব করার আয়োজন করা।

## বিলাতী সঙ্গীত।

বাইটনে থাকিতে সেথানকার সঙ্গীতশালায় একবার একজন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার নামটা ভূলিতেছি ;—মাডান্ নীলসন অথবা মাডাম্ আল্বানী হইবেন। কণ্ঠস্বরের এমন আশ্চর্যাশক্তি পূর্বের কথনো দেখি নাই। আমাদের দেশে বড় বড় ওস্তাদ গায়কেরাও গান গাহিবার প্রয়াসটাকে ঢাকিতে পারেন না—বে সকল থাদস্বর বা চড়াস্থর সহজে তাঁহাদের গলায় আসেনা, বেমন তেমন করিয়া সেটাকে প্রকাশ করিতে ভাঁহাদের কোনো লক্ষা নাই। কারণ আমাদের দেশে

শ্রোতাদের মধ্যে যাঁহারা রসজ্ঞ তাঁহারা নিজের মনের মধ্যে নিজের বোধ-শক্তির জোরেই গানটাকে খাড়া করিয়া তুলিয়া খুসি হইয়া থাকেন; এই কারণে, তাঁহারা স্থক্ঠ গায়কের স্থললিত গানের ভঙ্গীকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন; বাহিরের কর্কশতা এবং কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণতাতেই আসল জিনিষ্টার যথার্থ স্বরূপটা যেন বিনা আবরণে প্রকাশ পায়। এ যেন মহে-খরের বাছ দারিদ্রোর মত—তাহাতে তাঁহার ঐখর্য্য নয় হইয়া দেখা দেয়। য়ুরোপে এ ভাবটা একেবারেই নাই। সেখানে বাহিরের আয়োজন একেবারে নিগুঁৎ হওয়া চাই—সেথানে অসুষ্ঠানে ত্রুটি হইলে মাসুষের কাছে মুখ দেখাই-বার জো থাকে না। আমরা আসরে বসিয়া আধঘণ্টা ধরিয়া তানপুরার কাণ মলিতে ও তবলটাকে ঠকাঠক্ শক্তে হাভুড়িপেটা করিতে কিছুই মনে করি না। কিন্তু য়ুরোপে এই সকল উত্যোগকে নেপথ্যে লুকাইয়া রাথা হয়—সেথানে বাহিরে যাহা কিছু প্রকাশিত হয় ভাহা একেবারেই সম্পূর্ণ। এইজস্ম সেথানে গায়কের কণ্ঠস্বরে কোথাও লেশমাত্র ছুর্ববলতা থাকিলে চলে না। আমাদের দেশে গান সাধাটাই মুথ্য, সেই গানেই আমাদের যতকিছু গুরুহতা ;—য়ুরোপে গলা সাধাটাই মুখ্য, সেই গলার স্বরে তাহারা অসাধ্য সাধন করে। আমাদের দেশে যাহারা প্রকৃত শ্রোতা তাহারা গানটাকে শুনিলেই সম্ভুক্ত থাকে, যুরোপের শ্রোতারা গান-গাওয়াটাকে শোনে। সেদিন ব্রাইটনে ভাই দেখিলাম—সেই গারিকাটির গান গাওয়া অভুত আশ্চর্য্য। আমার মনে হইল যেন কণ্ঠস্বরে সার্কাসের ঘোড়া হাঁকাইতেছে। কণ্ঠনলীর মধ্যে স্থরের লীলা কোথাও কিছুমাত্র বাধা পাইতেছে না। মনে বতই বিন্ময় অনুভৰ করি না কেন সেদিন গানটা আমার একেবারেই ভাল লাগিল না। বিশেষ্ড তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে পাখীর ডাকের নকল ছিল, সে আমার কাছে অভ্যস্ত হাস্যক্ষনক মনে হইয়াছিল। মোটের উপর আমার কেবলি মনে হইতে লাগিল মনুষ্যকঠের প্রকৃতিকে যেন অতিক্রম করা হইতেছে। তাহার পরে পুরুষ গায়কদের গান শুনিয়া আমার আরাম বোধ হইতে লাগিল—-রিশেষত "টেন্র" গুলা বাহাকে বলে—সেটা নিভান্ত একটা পথহারা কোড়ো

হাওয়ার অপরীরী বিলাপের মত নয়—তাহার মধ্যে নরকঠের রক্তমাংসের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পরে গান শুনিতে শুনিতে ও শিথিতে শিথিতে শিথিতে র্রোপীয় সঙ্গীতের রস পাইতে লাগিলাম। কিন্তু আজ্ব পর্যান্ত আমার এই কথা মনে হয় যে য়রোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন;—ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না। স্বরোপের সঙ্গীত যেন মামুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্রভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সক্র রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আত্রয় করিয়া য়ুরোপে গানের স্বর থাটানো চলে,—আমাদের দিশী স্থরে যদি সেরপ করিতে যাই তবে অন্ত্রুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেটন অভিক্রম করিয়া যায় এই জয়্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরায়্,—সে যেন বিশ্বপ্রকৃতি ও সানবহৃদয়ের একটি অন্তর্যার ও জানির্বিচনীয় রহস্যের রপটিকে দেখাইয়া দিবার জয়্য নিযুক্ত;—সেই রহম্যানাক বড় নিভ্ত নির্জ্জন গভার—সেখানে জোগীর আরামকৃঞ্জা, ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে—কিন্তু সেখানে কর্ম্মনিরত সংসারীর জয়্য কোনো-প্রকার স্ব্যবস্থা নাই।

য়ুরোপীয় সঙ্গীতের মর্ম্মস্থানে আমি প্রবেশ করিতে পারিয়াছি এ কথা কলা আমাকে সাজে লা। কিন্তু বাহির হইতে ষত্টুকু আমার অধিকার হইরাছিল তাহাতে মুরোপের গান আমার হৃদয়কে একদিক দিরা খুবই আকর্ষণ করিত। আমার মনে হইত এ সঙ্গীত রোমাণ্টিক। রোমাণ্টিক বলিলে যে ঠিকটি কি বুঝায় তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলা শক্ত। কিন্তু মোটামুটি বলিতে গেলে রোমাণ্টিকের দিকটা বিচিত্রতার দিক, প্রাচুর্য্যের দিক, তাহা জীবনসমুদ্রের তরঙ্গলীলার দিক, তাহা অবিরাম গতিচাঞ্চল্যের উপর আলোকভায়ার ছম্প্রস্পাতের দিক;—আর একটা দিক আছে বাহা বিস্তার, বাহা আকাশনীলিমার নির্নিমেষতা, বাহা স্থদুর দিগন্তরেধায় অসীমতার নিজন্ধ আভাস। বাহাই হউক্, কথাটা পরিকার না হইতে পারে কিন্তু আমি বর্থনই ব্রোপীয় সঙ্গীতের রসভাগ করিয়াছি তথনই বারভার মনের মধ্যে বলিয়াছি

ইহা রোমাণ্টিক। ইহা মানবজীবনের বিচিত্রতাকে গানের স্থ্রে অমুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সঙ্গীতে কোথাও কোথাও সে চেন্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেন্টা প্রবল ও সফল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্রথচিত নিশীথিনীকে ও নবোমেষিত অরুণ-রাগকে ভাষা দিতেছে; আমাদের গান খনবর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নব বসস্তের বনাস্তপ্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্যবিশ্বত বিহ্বলতা।

# বান্মীকি-প্রতিভা।

আমাদের বাড়িতে পাতার পাতার চিত্রবিচিত্র করা কবি মারের রচিত একথানি আইরিশ মেলডীজ ছিল। অকর বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির মৃদ্ধ আর্থিত অনেকবার শুনিরাছি। ছবির সঙ্গে বিজ্ঞতিত সেই কবিতাগুলি আমার মনে আর্ম্রপ্তের একটি পুরাতন মারালোক স্কল করিয়াছিল। তথন এই কবিতার স্থরগুলি শুনি নাই—তাহা আমার কল্পনার মধ্যেই ছিল। ছবিতে বীণা আঁকা ছিল, সেই বীণার হুর আমার মনের মধ্যে বাজিত। এই আইরিশ মেলডিজ আমি হুরে শুনিব, শিথিব, এবং শিথিয়া আসিয়া অকর বাবুকে শুনাইব ইহাই আমার বড় ইচ্ছা ছিল। তুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের কোনো কোনো ইচ্ছা পূর্ণ হর এবং পূর্ণ হইয়াই আত্মাহত্যাসাধন করে। আইরিশ মেলডীজ বিলাতে গিয়া কতকগুলি শুনিলাম ও শিথিলাম কিন্তু আগাগোড়া সব গানগুলি সম্পূর্ণ করিবার ইচ্ছা আর রহিল না। অনেক-গুলি স্থর মিন্ট এবং করুণ এবং সরল, কিন্তু তবু তাহাতে আয়ের্পণ্ডের প্রাচীন কবিসভার নীরব বীণা তেমন করিয়া বোগ দিল না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল এবং অস্থান্থ বিলাডী গান প্রজনসমাজে গাহিয়া শুনাইলাম। সকলেই বলিলেন, রবির গলা এমন বদল হইল কেন, কেমন বেন বিদেশী রক্ষের মজার রক্ষের হইয়াছে। এমন কি, ভাঁহারা বিলিডেন আমার কথা কহিবার গলারও একটু কেমন হুর বদল হইয়া গিয়াছে।

এই দেশী ও বিলাতী স্থারের চর্চার মধ্যে বাল্মীকি-প্রতিভার জন্ম হইল। ইহার স্থরগুলির অধিকাংশই দিশী, কিন্তু এই গীতিনাট্যে তাহাকে তাহার বৈঠকি মর্য্যাদা হইতে অন্যক্ষেত্রে বাহির করিয়া স্থানা হইয়াছে: উড়িয়া চলা যাহার ব্যবসায় তাহাকে মাটিতে দৌড করাইবার কাব্দে লাগানো গিয়াছে। যাঁহারা এই গীতিনাটোর অভিনয় দেখিয়াছেন তাঁহারা আশা कति এ कथा मकलारे श्रीकात कतिरावन रा. मन्नीजरक अरेक्स नाग्रिकार्या নিযুক্ত করাটা অসঙ্গত বা নিক্ষল হয় নাই। বাল্মীকি-প্রতিভা গীতিনাট্যের ইহাই বিশেষত। সঙ্গীতের এইরূপ বন্ধনমোচন ও তাহাকে নিঃসঙ্কোচে সকল প্রকার ব্যবহারে লাগাইবার আনন্দ আমার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল। বাল্মীকি-প্রতিভার অনেকগুলি গান কৈঠিক গান ভাঙা— অনেকগুলি জ্যোতিদাদার রচিত গতের স্থরে বসানো-এবং গুটিতিনেক গান বিলাতী স্থুর হইতে লওয়া। আমাদের বৈঠিক গানের তেলেনা অঙ্গের স্থুর-গুলিকে সহজেই এইরূপ নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাইতে পারে-এই নাট্যে অনেকস্থলে তাহা করা হইয়াছে। বিলাতী স্তরের মধ্যে সুইটিকে ডাকাতদের মন্ততার গানে লাগানো হইয়াছে এবং একটি আইরিষ স্থর বন-দেবীর বিলাপগানে বদাইয়াছি। বস্তুত বাল্মীকি-প্রতিভা পাঠযোগ্য কাব্য-গ্রন্থ নহে—উহা সঙ্গীতের একটি নৃতন পরীক্ষা—অভিনয়ের সঙ্গে কানে না শুনিলে ইহার কোনো স্বাদগ্রহ সম্ভবপর নহে। য়ুরোপীয় ভাষায় বাহাকে অপেরা বলে বাশ্মীকি-প্রতিভা তাহা নহে—ইহা স্থরে নাটিকা : অর্ধাৎ সঙ্গীতই ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই, ইহার নাট্যবিষয়টাকে স্থর করিরা অভিনয় করা হয় মাত্র—স্বতন্ত্র সঙ্গীতের মাধুর্য্য ইহার অতি **অল্লন্থলেই আছে।** আমার বিলাভ যাইবার জাগে হইতে আমাদের ৰাডিতে মাৰে মাৰে

আমার বিলাভ বাহবার আগে হহতে আমাদের বাড়েতে মাৰে মাৰে বিৰক্ষনসমাগম নামে সাহিত্যিকদের সন্মিলন হইত। সেই সন্মিলনে গীত-বাদ্য কবিভাআবৃত্তি ও আহারের আরোজন থাকিত। আমি বিলাভ হইতে কিরিয়া আসার পর একবার এই সন্মিলনী আহুত হইরাছিল—ইছাই শেববার। এই, সন্মিলনী উপার্জন্মেই বাল্মীকি-প্রাভিতা, রচিত হয়। আমি বাল্মীকি নাজিয়'ছিলাম এবং আমার প্রাতৃপ্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল— বাল্মীকি-প্রতিভা নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।

হর্বাট্ স্পেন্সরের একটা লেধার মধ্যে পড়িয়াছিলাম যে, সচরাচর কথার মধ্যে যেথানে একটু হৃদয়াবেগের সঞার হয় সেথানে আপনিই কিছু না কিছু স্তুর লাগিয়া যায়। বস্তুভ রাগ ছুঃণ আনন্দ বিপ্লয় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না---কথার সঙ্গে স্থর থাকে। এই কথাবার্তার আমুধঙ্গিক স্থুরটারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া মামুষ সঙ্গীত পাইয়াছে। স্পেন্সরের এই কথাটা মনে লাগিয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এই মত সমুসারে আগাগোড়া স্থর করিয়া নানা ভাবকে গানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া অভিনয় করিয়া গেলে চলিবে না কেন 🤊 আমাদের দেশে কথকতায় কতকটা এই চেফী আছে ; তাহাতে বাক্য মাঝে মাঝে স্থরকে আশ্রয় করে, অধ্য তাহা তালমানসঙ্গুত্র রীতিমত সঙ্গীত নহে। ছন্দু হিসাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দু বেমন, গান হিসাবে এও সেইরূপ—ইহাতে তালের কড়াক্কড় বাঁধন নাই— একটা লয়ের মাত্রা আছে,—ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য কথার ভিতরকার ভাবাবেগকে পরিক্ষুট করিয়া ভোলা—কোনো বিশেষ রাগিণী বা ভালকে <sup>বিশুদ্ধ</sup> করিয়া প্রকাশ করা নহে। বাল্মীকি-প্রতিভায় গানের বাঁধন সম্পূর্ণ ছিন্ন করা হয় নাই, ভবু ভাবের অনুগমন করিতে গিয়া তালটাকে খাটো করিতে হইয়াছে। অভিনয়টাই মুখ্য হওয়াতে এই তালের ব্যতিক্রম শ্রোতা-मिगदक कुःथ (मग्न ना।

বাস্মাকি-প্রতিভার গানসম্বন্ধ এই নৃতন পদ্মার উৎসাহ ব্রেক্ত করিরা এই শ্রেণীর আরো একটা গীতিনাট্য লিথিয়াছিলান। শ্রুক্তির নাম কাল-মৃগরা। দশরথকর্ত্বক অন্ধমূনির পুত্রবধ তাহার নাট্যবিষয়। তেভালার ছাদে উট্রেক থাটাইরা ইহার অভিনর হইরাছিল—ইহার করুণরলে শ্রোভারা অভ্যন্ত বিচলিত হইরাছিলেন। পরে, এই গীতনাট্যের অনেকটা অংশ বাস্মাকি-প্রতিভার সঙ্গে মিশাইরা দিয়াছিলাম বলিরা ইহা গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই।

ইহার অনেককাল পরে "মায়ার ' বিশা" বলিয়া আর একটা গীতনাট্য লিথিয়াছিলাম কিন্তু সেটা ভিন্ন জাতের জিনিষ। তাহাতে নাট্য মুখ্য নহে, গীতই মুখ্য। বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমুগায়া যেমন গানের সূত্রে নাট্যের মালা, মায়ারখেলা তেমনি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। ঘটনাস্রোতের পরে ভাহার নির্ভর নহে, হৃদয়াবেগই তাহার প্রধান উপকরণ। বস্তুত "মায়ার-খেলা" যথন লিথিয়াছিলাম তথন গানের রসেই সমস্ত মন অভিষিক্ত হইয়া ছিল।

বাল্মীকি-প্রতিভা ও কালমুগয়া যে উৎসাহে লিখিয়াছিলাম সে উৎসাহে আর কিছু রচনা করি নাই। ঐ তুটি প্রন্থে আমাদের সেই সময়কার একটা সঙ্গীতের উত্তেজনা প্রকাশ পাইয়াছে। জ্যোতিদাদা তথন প্রত্যাহই প্রায় সমস্তদিন ওস্তাদি গানগুলাকে পিয়ানো যল্লের মধ্যে ফেলিয়া তাহাদিগকে যথেচ্ছা মন্থন করিতে প্রস্ত ছিলেন। তাহাতে ক্ষণেক্ষণে রাগিণীগুলির একএকটি অপূর্বমূর্ত্তি ও ভাববাঞ্জনা প্রকাশ পাইত। যে সকল হার বাঁধা নিয়মের মধ্যে মন্দর্গতিতে দস্তর রাথিয়া চলে তাহাদিগকে প্রথাবিরুদ্ধ বিপর্যস্তভাবে দেয়ত করাইবামাত্র সেই বিপ্লবে তাহাদের প্রকৃতিতে নৃতন নৃতন অভাবনীয় শক্তি দেখা দিত এবং তাহাতে আমাদের চিত্তকে সর্বাদা বিচলিত করিয়া ভূলিত। হারগুলা যেন নানা প্রকার কথা কহিতেছে এইরূপ আমরা স্পাইত ভানিতে পাইতাম। আমি ও অক্ষয়বারু অনেক সময়ে জ্যোতিদাদার সেই বাজনার সঙ্গে স্থরে কথা যোজনার চেষ্টা করিতাম। কথাগুলি বে স্থপাঠ্য হইত তাহা নহে, তাহারা সেই স্বরগুলির বাহনের কাজ করিত।

এইরূপ একটা দস্তরভাঙা গীভবিপ্লবের প্রলয়ানন্দে এই ছুটি নাট্য লেখা। এই জন্য উহাদের মধ্যে ভালবেভালের নৃত্য আছে এবং ইংরেজি-ঝাংলার বাছবিচার নাই। আমার অনেক মভ ও রচনারীভিতে আমি বাংলা-দেশের পাঠকসমাজকে বারস্বার উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছি কিন্তু আশ্চর্টোর বিষয় এই যে সঙ্গীতসম্বদ্ধে উক্ত ছুই গীতনাট্যে যে ছুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইয়াছে ভাহাতে কেছই কোনো ক্লোভ প্রকাশ করেন নাই এবং সকলেই



খুসি হইযা ঘরে ফিরিযাছেন। বাঙ্গীকি-প্রীতিজ্ঞীয় অক্ষয়বাবুর কয়েকটি গান আছে এবং ইহার চুইটি গানে বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সারদামঙ্গল সঙ্গীতের চুই একস্থানের ভাষা ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই তুটি গীতিনাট্যের অভিনয়ে আমিই প্রধান পদ গ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতেই আমার মনের মধ্যে নাট্যাভিনয়ের স্থ ছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল একার্য্যে আমার স্বাভাবিক নিপুণতা আছে। আমার এই <sup>বিশাস</sup> অমূলক ছিল না তাহার প্রমাণ হইয়াছে। নাট্যমঞ্চে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ হইবার পূর্বের জ্যোতিদাদার "এমন কর্ম্ম আর করবনা" প্রহসনে আমি অলীকবাবু সাজিয়াছিলাম। সেই আমার প্রথম অভিনয়। তথন আমার অল্লবয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না :---তথন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সঙ্গীতের অবিরলবিগলিত ঝবন। ঝরিয়া তাহার শীকরবর্ষণে মনের মধ্যে স্থারের রামধসুকের রং ছড়াইয়া দিতেছে ; তথন নবযৌবনে নবনব উদ্যম নৃতন নৃতন কোতৃহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে: তথন সকল জিনিষ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই. কিছ যে পারিব না এমন মনেই হয় না : তখন লিখিতেছি, গাহিতেছি, অভিনয় ক্রিতেছি, নিজেকে সকল দিকেই প্রচুরভাবে ঢালিয়া দিতেছি—আমার সেই কুড়িবছরের বয়সটাতে এমনি করিয়াই পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন ফুর্দ্ধাম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন তাহার সার্থী ছিলেন জ্বোতিদাদা। তাঁহার কোনো ভয় ছিল না। বখন নিতান্তই বালক ছিলাম তথন তিনি আমাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া তাঁহার <sup>সঙ্গে</sup> ছুট করাইয়াছেন, আনাড়ি সওয়ার পড়িয়া যাইব বলিয়া কিছুমাত্র **উৰেগ** প্রকাশ করেন নাই। সেই আমার বাল্যবয়সে একদিন শিলাইদহে যথন <sup>থবর</sup> আসিল বে গ্রামের বনে একটা বাঘ আসিয়াছে—তথন আমাকে ভিনি শিকারে লইয়া গেলেন,—হাভে আমার অস্ত্র নাই, থাকিলেও ভাহাভে বাবের চেয়ে আমারই বিপদের ভয় বেশি; বনের বাহিরে ছুতা খুলিয়া একটা বাঁশ গাছের আধকাটা কঞ্চিত্র উপর চডিয়া জ্যোতিদাদার পিছবে কোনোমতে

বসিয়া রহিলাম,—অসভ্য জন্ত্রটা গায়ে হাত তুলিলে তাহাকে যে তুই একছা জুতা কৰাইয়া অপমান করিতে পারিব সে পথও ছিল না। এমনি করিয়া ভিতরে বাহিরে সকল দিকেই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনার মধ্যেও তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন;—কোনো বিধিবিধানকে তিনি জক্ষেপ করেন নাই এবং আমার সমস্ত চিত্তর্ত্তিকে তিনি সঙ্কোচমুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

# সন্ধ্যাসঙ্গীত।

নিজের মধ্যে অবরুদ্ধ যে অবস্থার কথা পূর্বের লিখিয়াছি, মোহিতবাবু কর্তৃক সম্পাদিত আমার গ্রন্থাবলীতে সেই অবস্থার কবিতাগুলি "হৃদয়-অরণা" নামের ঘারা নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রভাতসঙ্গীতে "পুন্র্মিলন" নামক কবিতায় আছে—

"হৃদর নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হুতু পথহারা।
সে বন আঁখারে ঢাকা, গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্মেহের বান্ত দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।"

"হাদয়-অরণ্য" নাম এই কবিতা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

এইরপে, বাহিরের সঙ্গে বখন জীবনটার যোগ ছিল না, যখন নিজের হাদরেরই মধ্যে আবিষ্ট অবস্থায় ছিলাম, যখন কারণহীন আবেগ ও লক্ষ্যহীন আকাজ্ঞ্যার মধ্যে আমার কল্পনা নানা ছন্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিল তখনকার অনেক কবিতা নৃতন গ্রন্থাবলী হইতে বর্জ্জন করা হইয়াছে—কেবল "সন্ধা-সন্ধাত"-এ প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা হাদয়-অরণ্য বিভাগে স্থান পাইয়াছে।

এক সময়ে জ্যোতিদাদার। দূরদেশে জ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন—তেতালার ছাদের ঘরগুলি শৃশ্ম ছিল। সেই সময় আমি সেই ছাদ ও ঘর অধিকার করিয়া নির্জ্জন দিনগুলি বাপন করিতাম। এইরপে যথন আপন মনে একা ছিলাম তথন, জানিনা কেমন করিয়া, কাব্যরচনার যে সংস্কারের মধ্যে বেস্টিত ছিলাম সেটা থসিয়া গেল। আমার সর্কারা যেসব কবিতা ভাল বাসিতেন ও তাঁহাদের নিকট খ্যাতি পাইবার ইচ্ছায় মন সভাবতই যেসব কবিতার ছাঁচে লিখিবার চেফা করিত, বোধ করি, তাঁহারা দূরে যাইতেই আপনাআপনি সেইসকল কবিতার শাসন হইতে আমার চিত্ত মুক্তিলাভ করিল।

একটা শ্লেট ইইয়া কবিতা লিখিতাম। সেটাও বোধ হয় একটা মুক্তির লক্ষণ। তাহার আগে কোমর বাঁধিয়া যথন থাতার কবিতা লিখিতাম তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই রীতিমত কাব্য লিখিবার একটা পণ ছিল, কবিষশের পাকা সেহায় যেগুলি জনা হইতেছে বলিয়া নিশ্চয়ই অন্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া মনে মনে হিসাব মিলাইবার একটা চিন্তা ছিল কিন্তু শ্লেটে যাহা লিখিতাম তাহা লিখিবার খেয়ালেই লেখা। শ্লেট জিনিষটা বলে, ভয় কি তোমার, যাহা খ্সি তাহাই লেখনা, হাত বুলাইলেই ত মুছিয়া যাইবে।

কিন্তু এমনি করিয়া চুটো একটা কবিতা লিখিতেই মনের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের আবেগ আসিল। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল— বাঁচিয়া গেলাম। যাহা লিখিতেছি, এ দেখিতেছি সম্পূর্ণ আমারই।

ইহাকে কেছ যেন গর্বেবাচ্ছাস বলিয়া মনে না করেন। পূর্বেরর অনেক রচনায় বরঞ্চ গর্বব ছিল—কারণ গর্বেই সেসব লেখার শেষ বেজন। নিজের প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে হঠাৎ নিঃসংশয়তা অনুভব করিবার যে পরিভৃথি তাহাকে অহ্নরার বলিব না। ছেলের প্রতি মা-বাপের প্রথম যে আনন্দ, সে, ছেলে মৃন্দর বলিয়া নহে, ছেলে যথার্থ আমারই বলিয়া। ইহার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের গুণ শ্বরণ করিয়া তাঁহারা পর্বব অনুভব করিতে পারেন কিন্তু সে আরএকটা দিনিব। এই স্বাধীনতার প্রথম আনন্দের বেগে ছল্ফোবছকে আমি এক্ষেবারেই থাতির করা ছাড়িয়া দিলাম। নদী যেমন একটা থালের মত সীযা চলেনা—আমার ছন্দ ডেমনি আঁকিয়া বাঁকিয়া নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া চলিতে লাগিল। আগে হইলে এটাকে অপরাধ বলিয়া গণ্য ক্ষিতাম কিন্তু এশন

লেশমাত্র সন্ধোচবোধ হইল না। স্বাধীনতা আপনাকে প্রথম প্রচার করিবার সময় নিয়মকে ভাঙে, তাহার পরে নিয়মকে আপন হাতে সে গড়িয়া তুলে— তথনই সে যথার্থ আপনার অধীন হয়।

আমার সেই উ, ছ্ অল কবিতা শোনাইবার একজনমাত্র লোক তথন ছিলেন, অক্ষয় বাবু। তিনি হঠাৎ আমার এই লেখাগুলি দেখিয়া ভারি খুসি ছইয়া বিময়ু প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কাছ হইতে অমুমোদন পাইয়া আমার পথ আরো প্রশস্ত হইয়া গেল।

বিহারী চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গস্থন্দরী কাব্যে যে ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রামূলক—বেমন

একদিন দেব তরুণ তপন

হেরিলেন স্থরনদীর জলে

অপরপ এক-কুমারীরতন

(थला करत्र नील नलिनी-परल ।

ভিনমাত্রা জিনিষ্টা ছুইমাত্রার মত চৌকা নহে, তাহা গোলার মত গোল, এই জ্বন্ম তাহা দ্রুতবেগে গড়াইরা চলিয়া যায়, তাহার এই বেগবান গভির নৃত্য বেন ঘন ঘন ঝলারে নৃপূর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছুন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম। ইহা যেন ছুই পায়ে চলা নহে, ইহা যেন বাইনিকেলে ধাবমান হওয়ার মত। এইটেই আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যাসঙ্গীতে আমি ইচ্ছা করিয়া নহে কিন্তু সভাবতই এই বন্ধন ছেদন করিয়াছিলাম। তথন কোনো বন্ধনের দিকে তাকাই নাই। মনে কোন ভ্রমতর বেন ছিল না। লিথিয়া গিয়াছি, কাহারো কাছে কোনো ভ্রমাবদিহির কথা ভাবি নাই। কোনোপ্রকার পূর্বসংকারকে থাতির না করিয়া এমনি করিয়া লিথিয়া যাওয়াতে বে জাের পাইলাম তাহাতেই প্রথম এই আবিকার করিলার্শ বে বাহা আমার সকলের চেয়ে কা ছু পড়িয়াছিল তাহাকেই আমি দূরে সন্ধান করিয়া কিরিয়াছি। কেবলমাত্র নিজের উপর ভরলা করিতে পারি নাই ব্রিলায়ই নিজের জিনিষকে পাই নাই। হঠাৎ স্বর্গ হইতে জাগিরাই বেশ

দেখিলাম আমার হাতে শৃথল পরানো মাই। সেইকগুই হাতটাকে বেষন-খুসি ব্যবহার করিতে পারি এই আনন্দটাকে প্রকাশ করিবার জগুই হাতটাকে যথেচ্ছ ছুঁড়িয়াছি।

আমাব কাব্যলেশার ইভিহাসের মধ্যে এই সমরটাই আমার পক্ষে সকলের চেয়ে স্মরণীয়। কাব্যহিসাবে সন্ধ্যাসঙ্গীডের মূল্য বেশি না হইডে পারে। উচাব কবিতাগুলি মথেই কাঁচা। উহার ছন্দ ভাষা ভাব, মূর্ত্তি ধরিয়া, পরি-ক্ষুট হইযা উঠিতে পারে নাই। উহার গুণের মধ্যে এই বে, আমি হঠাৎ এক্দিন আপনার ভরসায় যা খুসি ভাই লিথিয়া গিয়াছি। স্কুজরাং সে লেখাটার মূল্য না থাকিতে পারে কিন্তু খুসিটার মূল্য আছে।

#### গানসম্বন্ধে প্ৰবন্ধ।

ব্যারিকীর ছইব বলিরা বিলাতে আরোজন ক্ষ্ণ্ণ করিরাছিলাম এমন সমঙ্গে পিতা আমাকে দেশে ভাকিরা আনাইলেন। আমার কৃতিবলাভের এই ক্ষোগ ভাঙিরা বাওরাতে বকুগণ কেহ কেহ ছু:বিত হইরা আমাকে পুনরার বিলাতে পাঠাইবার জন্ত পিতাকে জনুরোধ করিলেন। এই জনুরোধের জোরে আবার একবার বিলাতে বাত্রা করিরা বাহির ছইলাম। সঙ্গে আরো একজন আরীর ছিলেন। ব্যারিকীর ছইরা আসাটা আমার ভাগ্য এমনি সম্পূর্ণ নামপ্ত্র করিরা দিলেন বে বিলাভ পর্যন্ত পৌছিতেও ছইল না—বিশেব কারণে মান্তাভের ঘাটে নামিরা পড়িয়া কলিকাভার কিরিরা আসিতে ছইল ব ঘটনাটা বত বড় গুরুতর, কারণটা ভদনুরূপ কিছুই নতে; শুনিলে লোকে হাসিবে এবং লে হাস্টা বোলনানা আমারই প্রোগ্য নহে; এই জন্যই সেটাকে বিরুত্ত করিরা বালিলাম না। বাহা হউক সক্ষার প্রসানসাভের জন্য ছইবার বাত্রা করিরা তুইবারই ভাড়া বাইরা আসিরাছি। আশা করি, বার্মনাই বারার করিরা তুইবারই ভাড়া বাইরা আসিরাছি। আশা করি, বার্মনাই বারার করিরা তুইবারই ভাড়া বাইরা আসিরাছি। আশা করি, বার্মনাই বারার করিরা তুইবারই ভাড়া বাইরা আসিরাছি। আশা করি, বার্মনাই বারার করিরা তুইবারই ভাড়া বাইরা আসিরাছি।

পিন্তা তথন মস্থি পাছাড়ে ছিলেন। বড় তরে তরে ভাছার কাছে নিরাহিলাম। তিনি কিছুনাক্ত বিয়ক্তি- প্রকাশ ক্ষরিলেন-না, বরং মনে এইস ভিনি খুসি হইরাছেন। নিশ্চরই ভিনি মনে করিরাছিলেন কিরিরা আসাই আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইরাছে এবং এই মঙ্গল ঈশ্বর-আশীর্বাদেই ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয় বার বিলাতে ঘাইবার পূর্ববিদিন সায়াক্ষে বেপুনসোসাইটির আমন্ত্রণে মেডিকাল কলেজ হলে আমি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। সভাস্থলে এই আমার প্রথম প্রবন্ধ পড়া। সভাপতি ছিলেন বৃদ্ধ রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধের বিষয় ছিল সঙ্গীত। যন্ত্রসঙ্গীতের কথা ছাডিয়া দিয়া আমি গেয় সঙ্গীত সম্বন্ধে ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে, গানের কথাকেই গানের স্থরের দারা পরিস্কৃট করিয়া ভোলা এই শ্রেণীর সঙ্গীতের मूथा উদ্দেশ্য। जामात প্রবন্ধে লিখিত অংশ অব্লই ছিল। আমি দৃষ্টাস্ত বারা বক্তব্যটিকে সমর্থনের চেফায় প্রায় আগাগোড়াই নানাপ্রকার স্থর দিয়া নানা-ভাবের গান গাহিরাছিলাম। সভাপতি মহাশয় "বন্দে বাল্মীকি-কোকিলা" ৰলিয়া আমার প্রতি বে প্রচুর সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়াছিলেন আমি তাহার প্রধান কারণ এই বুঝি যে, আমার বয়স তথন অল্প ছিল এবং বালককঠে নানা বিচিত্র গান শুনিয়া তাঁহার মন আর্দ্র হইয়াছিল। কিন্তু যে মডটিকে ভগন এড স্পর্জার সঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছিলাম সে মতটি বে সতা নয় সে কথা আৰু স্বীকার করিব। গীতিকলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাল আছে। গানে যথন কথা থাকে তথন কথার উচিত হয় না সেই স্থযোগে গানকে ছাড়া-ইয়া যাওয়া, সেথানে সে গানেরই বাহনমাত্র। গান নিজের ঐশর্যোই বড়-ৰাক্যের দাসৰ সে কেন করিতে ঘাইবে ? বাক্য বেখানে শেব হইয়াছে সেই-খানেই গানের আরম্ভ। বেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। ্ৰাক্য যাহা বলিতে পারে না গান ভাহাই বলে। এইজ্ঞ গানের কথাগুলিতে কথার উপদ্রব যভই কম থাকে ভভই ভাল। হিন্দুস্থানী গানের কথা সাধা-রণত এতই অফিঞ্চিৎকর যে তাহাদিগকে অভিক্রম করিয়া সূর আপনার আবেদন অনারাসে প্রচার করিতে পারে। এইরূপে রাগিণী বেধানে <del>তর্</del> মাত্র স্বররূপেই আমাদের চিন্তকে অপরূপ ভাবে ভাগ্রন্ত করিতে পারে त्मरेशात्मरे मनीरखत्र छेरकर्य । किन्न वाश्मातात्म बुक्कान स्टेरक क्यांत्ररे

আধিপত্য এত বেশি যে এখানে বিশুদ্ধ সঙ্গীত নিজের স্বাধীন অধিকারটি লাভ করিতে পারে নাই। সেই জন্ম এদেশে তাহাকে ভগিনী কাব্যকলার আঞ্র-য়েই বাস করিতে হয়। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী হইতে নিধুবাবুর গান পর্য্যস্ত गकला इरे अधीन थाकिया **एम आभनात माधुर्य। विकालात एक्टी कतियाहि।** কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রী বেমন স্বামীর অধীনতা স্বীকার করিয়াই স্বামীর উপর কর্তৃত্ব করিতে পারে, এদেশে গানও তেমনি বাক্যের অমুবর্ত্তন করিবার ভার লইয়া বাক্যকে ছাডাইয়া যায়। গান রচনা করিবার সময় এইটে বার বার অনুভব করা গিয়াছে। গুন গুন করিতে করিতে যথনি একটা লাইন লিখিলাম—"তোমার গোপন কথাটি স্থি রেখোনা মনে"—তথনি দেখিলাম মুর যে জায়গায় কথাটা উডাইয়া লইয়া গেল কথা আপনি সেথানে পারে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিভে পারিত না। তথন মনে হইতে লাগিল আমি ধে গোপন কথাটি শুনিবার জন্ম সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্রাম-লিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমারাত্রির নিস্তব্ধ শুভার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ স্থদূরভার মধ্যে অবগুঠিত হইয়া আছে—ভাহা <sup>যেন</sup> সমস্ত জলস্থলআকাশের নিগৃড় গোপন কথা। বহু বাল্যকালে একটা গান শুনিয়াছিলাম "তোমায় বিদেশিনী সাজিয়ে কে দিলে !" সেই গানের ঐ একটিমাত্র পদ মনে এমন একটি অপরূপ চিত্র আঁকিয়া দিয়াছিল বে আকও ঐ লাইনটা মনের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া বেড়ায়। একদিন ঐ গানের ঐ পদটার মোহে আমিও একটি গান লিখিতে বসিযাছিলাম। স্বরগঞ্জনের সঙ্গে প্রথম लाहेने लिथियां किलाय-"वामि हिनिर्ण हिनि छामारत, धरण विरम्भिनी"-সঙ্গে যদি স্থরটুকু না থাকিভ তবে এ গানের কি ভাব দাঁড়াইভ বলিভে পারি না। কিন্তু ঐ স্থারের মন্ত্রগুণে বিদেশিনীর এক অপরূপ মূর্ত্তি মনে জাগিয়া উঠিল। আমার মন বলিভে লাগিল, আমাদের এই লগভের মধ্যে একটি কোন্ বিদেশিনী আনাগোনা করে—কোন্ রহস্তসিক্র পরপারে বাটের উপরে তাহার বাড়ি—ভাহাকেই শারদপ্রাডে, মাধবী রাত্রিভে ক্লণে ক্লে দেখিছে गारे—समरत्रत्र प्राथशास्त्रक मोर्क मार्क जाराज जाराज गार्का गार्क,

আকাশে কান পার্তিরা তাহার কঠন্থর কখনো বা শুনিরাছি। সেই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্ববিশোহিনী বিদেশিনীর হারে আমার গানের হুর আমাকে আনিরা উপস্থিত করিল এবং আমি কহিলাম—

> ভূবন জমিরা শেবে এসেছি ভোমারি দেশে,

আমি অভিথি ভোমারি খারে, ওগো বিদেশিনী ! ইহার অনেক দিন পরে একদিন বোলপুরের রাস্তা দিয়া কে গাহিয়া বাইডে-ছিল—

> "ৰীচার মাঝে অচিন্ পাথী কমনে আসে বার ধরতে পারলে মনোবেডি দিতেম পাথীর পায়।"

দেখিলাম বাউলের গানও ঠিক ঐ একই কথা বলিতেছে। মাঝে মাঝে বৰু ধাঁচার মধ্যে আসিয়া অচিন পাখী বন্ধনহীন অচেনার কথা বলিয়া বায়—মন ভাছাকে চিরন্তন করিয়া ধরিয়া রাখিতে চায় কিন্তু পারে না। এই অচিন পাখীর নিঃশব্দ বাওয়াআসার থবর গানের স্থর ছাড়া আর কে দিতে পারে!

এই কারণে চিরকাল গানের বই ছাপাইতে সঙ্কোচ বোধ করি। কেননা গানের বছিতে আসল জিনিবই বাদ পড়িয়া যায়। সঙ্গীত বাদ দিরা সঙ্গীতের বাহনগুলিকে সাজাইয়া রাখিলে কেমন হয় যেমন গণপতিকে বাদ দিরা তাঁহার ব্যবিকটাকে ধরিয়া রাখা।

#### গঙ্গাতীর।

বিলাতবাত্রার আরম্ভ পথ হইতে বধন ফিরিয়া আসিলাম তথন জ্যোতিদালী চন্দাননগরে গলাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন—কানি তাঁহাদের আর্লের গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গলা! সেই আলস্তে আরম্ভে অনির্বাচনীর, বিবাদেও ব্যাকুলভার অভিত, স্লিম্ব শ্রান্ত বলীতীরের সেই ক্লেক্সিল্লের দিনরাত্রি! এইখানেই আনার শ্রানু, এইখানেই আনার সাক্ষতের

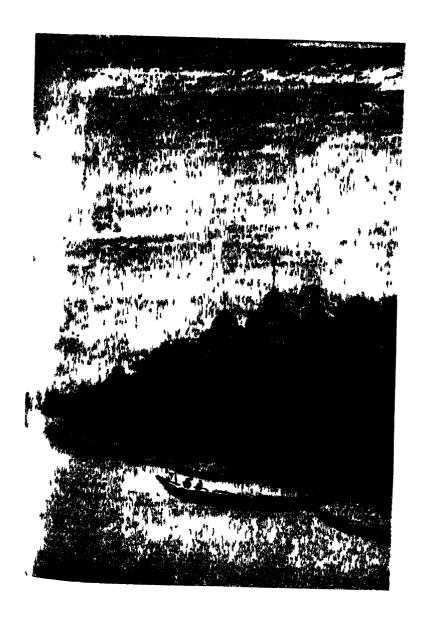

আরপরিবেশণ হইরা থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলতঃ এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মারখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্গণ—তৃষ্ণার জল ও কুথার থাত্যের মতই অত্যাবশুক ছিল। সে ও খুব বেশি দিনের কথানতে—তবু ইতিমধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্ত্তন হইরা গিয়াছে। আমাদের তক্ষছায়াপ্রছের গঙ্গাতটের নিভ্ত নীড়গুলির মধ্যে কলকারথানা, উর্জ্বলা সাপের মত প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিঃখাস ফুঁসিভেছে। এখন খরমধ্যাছে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলাদেশের প্রশন্ত স্নিশ্বছায়া সঙ্কীর্ণতম গইয়া আসিয়াছে। এখন দেশের সর্বব্রেই অনবসর আপন সহস্র বাছ প্রসাবিত করিয়া চুকিয়া পড়িয়াছে। হয় ও সে ভালই—কিন্তু নিরবিছিয় ভালো এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না।

আমার গঙ্গাভীরের সেই ফুল্মর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ করা পূর্ণ-বিকশিত পল্লফুলের মন্ত একটি একটি করিয়া ভাসিয়া বাইতে লাগিল। কথনো বা বনঘার বর্ষার দিনে হার্ম্মোনিরম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির "ভরাবাদর মাহ-ভাদর" পদটিতে মনের মন্ত ফুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে রঙিপাতমুখরিত জলখারাছের মধ্যাক ক্যাপার মন্ত কাটাইয়া দিতাম; কথনো বা সূর্য্যান্তের সময় আমরা বোঁকা কইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতিদালা বেহালা বাজাইতেন আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরক্ত করিয়া বথন বেহাগে গিয়া পৌছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকালে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেবে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববিনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা বধন বাগানের ঘাটে কিরিয়া আসিরা নধী-ভীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বিশিতাৰ ভবন জলে খলে শুল শুল শান্তি, নদীর তরক্হীন প্রবাহের উপর আলো বিক্রিক্ ক্রিভেক্তে।

আমরা বে বাগানে ছিলাম ভাষা লোৱান্ সাহেবের বাগাল নামে খ্যাভ

ছিল। গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপানগুলি পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত স্থানীর্থ বারাম্পায় গিয়া পৌছিত। সেই বারাম্পাটাই বাডির বারাম্পা। ঘরগুলি সমতল নহে—কোনো ঘর উচ্চ তলে. কোনো ঘরে চুই চারি ধাপ সিঁডি বাহিয়া নামিয়া যাইতে হয়। সবগুলি হর বে সমরেথায় ভাহাও নহে। ঘাটের উপরেই বৈঠকথানাঘরের সাসিগুলিতে রঙীন ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লবে বেপ্লিড গাছের শাখায় একট দোলা—সেই দোলায় রৌদ্রছায়াথচিত নিভূত নিকুঞ্জে ফুজনে তুলিতেছে; আর একটি ছবি ছিল, কোনো দুর্গপ্রাসাদের সিঁডি বাছিয়া উৎসববেশে সজ্জিত নরনারী কেহ বা উঠিতেছে কেহ বা নামিতেছে। সাসির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড় উচ্ছল হইয়া দেখা দিত। এই চুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন ছুটির স্থরে ভরিয়া তুলিত। কোন্ দূর দেশের কোন দূরকালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে ঝল্মল্ করিয়া মেলিয়া দিভ—এবং কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভূত ছায়ায় যুগলদোলনের রসমাধুর্য্য নদীভীরের বনশ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্কৃট গল্পের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত। বাডির সর্বেবাক্তলে চারিদিক-খোলা একটি গোল ঘর ছিল। সেইথানে জামার কবিত। লিথিবার জায়গা করিয়া লইয়া-ছিলাম। সেধানে বসিলে ঘন গাছের মাথাগুলি ও থোলা আকাশ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়িত না। তখনো সন্ধ্যাসঙ্গীতের পালা চলিতেছে—এই ঘরের প্রতি লক্ষা করিয়াই লিখিয়াছিলাম---

অনস্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার—
এইথানে বাঁথিয়াছি খর
ভোর ভরে কবিভা আমার।

এখন হইতে কাব্যসমালোচকদের মধ্যে আমার সন্ধন্ধে এই একটা রব উঠিডেছিল বে, আমি ভাঙাভাঙা ছন্দ ও আধআধ ভাষার কবি। সমস্তই আমার ধোঁয়া-বোঁয়া ছাত্রা-ছাত্রা। কথাটা তথন আমার পক্ষে বভই অপ্রিয় হউক্ না কেন, তাহা অমূলক নহে। বস্তুতই সেই কবিভাগুলির মধ্যে বাস্তব সংসারের দৃঢ়ই কিছুই ছিল না। ছেলেবেলা হইতেই বাহিরের লোকসংস্ত্রব হইতে বহুদ্রে যেমন করিয়া গৃণ্ডিবন্ধ হইয়া মামূর হইয়াছিলাম তাহাতে লিথিনার সম্বল পাইব কোথায় ? কিন্তু একটা কথা আমি মানিতে পারি না। তাহারা আমার কবিভাকে যথন ঝাপ্সা বলিতেন তথন সেই সঙ্গে এই থোঁচাট্টুরুও ব্যক্ত বা অব্যক্ত ভাবে যোগ করিয়া দিভেন—ওটা যেন একটা ফ্যাশান্। যাহার নিজের দৃষ্টি খুব ভাল সে ব্যক্তি কোনো যুবককে চশমা পরিতে দেখিলে অনেক সময়ে রাগ করে এবং মনে করে ও বুঝি চশমটোকে অলক্ষাররূপে ব্যবহার করিভেছে। বেচারা চোথে কম দেখে এ অপবাদটা স্বীকার করা যাইতে পারে কিন্তু কম দেখার ভান করে এটা কিছু বেশি হইয়া পড়ে।

যেমন নীহারিকাকে স্মষ্টিছাড়া বলা চলে না কারণ ভাষা স্মষ্টির একটা স্বিশেষ অবস্থার সভ্য—তেমনি কাব্যের অক্ষুটভাকে কাঁকি বলিয়া উড়াইয়া দিলে কাব্যসাহিত্যের একটা সভ্যেরই অপলাপ করা হয়। মানুষের মধ্যে অবস্থাবিশেষে একটা আবেগ আসে যাহা অব্যক্তের বেদনা, যাহা অপরিস্কৃট-তার ব্যাকুলতা। মতুর্যুপ্রকৃতিতে তাহা সত্য স্থতরাং তাহার প্রকাশকে মিখ্যা বলিব কি করিয়া! এরূপ কবিভার মূল নাই বলিলে ঠিক বলা হয় না, ডবে কি না মূল্য নাই বলিয়া ভর্ক করা চলিতে পারে। কিন্তু একেবারে নাই বলিলে কি অত্যুক্তি হইবে না ? কেননা কাব্যের ভিতর দিয়া মানুষ আপ-নার হৃদয়কে ভাষায় প্রকাশ করিতে চেন্টা করে; সেই হৃদয়ের কোনো অবস্থার কোনো পরিচয় যদি কোনো দেখায় ব্যক্ত হয় তবে মানুষ তাহাকে কুড়াইয়া রাথিয়া দেয়—ব্যক্ত যদি না হয় ভবেই ভাহাকে ফে্লিয়া দিরা থাকে। অভএব হুদয়ের অব্যক্ত আকৃতিকে ব্যক্ত করার পাপ নাই—ব্ড অপরাধ ব্যক্ত না করিতে পারার দিকে। মাতুবের মধ্যে একটা বৈভ আছে। বাহিরের ঘটনা, বাহিরের জীবনের সমস্ত চিন্তা ও আবেগের গভীর অস্তরালে বে মামুৰটা বসিয়া আছে, ভাহাকে ভাল করিয়া চিনিনা ও ভূলিয়া থাকি, কিন্ত জীবনের মধ্যে ভাহার সন্তাকে ও লোপ করিতে পারি না। বাহিরের

সঙ্গে তাহার অন্তরের হুর বর্ধন মেলে না---সামঞ্চন্য বর্ধন স্থানর ও সম্পূর্ণ ছইয়া উঠে না তথন সেই অন্তরনিবাসীর পীড়ার বেদনার মানসপ্রকৃতি ব্যথিত इट्रेंट थाटक। এই বেদনাকে কোনো বিশেষ নাম দিতে পারি না—ইহার वर्गना नाहे--- এইজন্য हेशद्र य द्रामरनद्र ভाষা ভাষা স্পষ্ট ভাষা নहে---ভাছার মধ্যে অর্থবন্ধ কথার চেয়ে অর্থহীন স্থারের অংশই বেশি। সন্ধ্যাসঙ্গীতে বে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে ভাহার মূল সভ্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে। সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেথানে জীবন কোনো মতে পৌছিতে পারিভেছিল না। নিক্রার অভিভূত চৈতক্ত বেমন ত্র:স্বপ্নের সঙ্গে লড়াই করিয়া কোনো মতে জাগিয়া উঠিতে চায়—ভিভরের সত্রাটি তেমনি করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্ম যুদ্ধ করিতে থাকে-অন্তরের গভীরতম অলক্ষ্য প্রদেশের সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পর্ট ভাষায় সন্ধাসঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে। সকল স্থৃতিতেই বেমন তুই শক্তির লীলা, কাব্যস্থ্রির মধ্যেও তেমনি। অসামপ্রস্য অতিরিক্ত অধিক, অথবা সামপ্রস্য বেখানে সম্পূর্ণ, সেখানে কাব্যলেখা বোধ হয় চলে না। বেখানে অসামপ্রস্যের বেদনাই প্রবল ভাবে লামপ্রস্যুকে পাইতে ও প্রকাশ করিতে চাহিতেছে সেইখানেই কবিতা বাঁশির অবরোধের ভিতর হইতে নিঃশাসের মত রাগিণীতে উচ্ছাসিত হইয়া উঠে।

সদ্ধ্যাসদীতের জন্ম হইলে পর সৃতিকাগৃহে উক্তম্বরে শাঁথ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেছ বে তাহাকে আদর করিয়া লয় নাই তাহা নহে। আমার অন্ত কোনো প্রবন্ধ আমি বলিয়াছি—রমেশদন্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্তার বিবাহ-সভার বারের কাছে বছিম বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন;—রমেশবাতু বছিম বাবুর গলায় মালা পরাইতে উচ্চত হইরাছেন এমন সমরে আমি সেধানে উপস্থিত হইলাম। বছিম বাবু তাড়াভাড়ি সে মালা আমার গলার দিরা বলিলেন, "এ মালা ইঁহারই প্রাপ্য—রমেশ তুমি সন্ধ্যাসদীতের কোনো কবিতা সক্ষমে বে কন্ধ ব্যক্ত করিলেন ভাহাতে আমি পুরস্কৃত ইইরাছিলাম।

# প্রিয় বাবু।

এই সন্ধ্যাসঙ্গীত রচনার স্বারাই আমি এমন একজন বন্ধু পাইরাছিলাম যাঁহার উৎসাহ অমুকৃল আলোকের মত আমাকে কাব্যরচনার বিকাশচেন্টার প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। তৎপূর্বের ভয়-হুদ্য পড়িয়া তিনি আমার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাসঙ্গীতে তাঁহার মন জিতিয়া লইলাম। তাঁহার সঙ্গে যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড়রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দুরদিগস্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া বাব। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পূর্বা শাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবল মাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নছে। একদিকে বিশ্বসাহিত্যের রসভাগুরে প্রবেশ ও অগুদিকে নিজের শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই চুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যোবনের আরম্ভ কালেই যে কন্ত উপকার করিয়াছে ভাষা বলিয়া শেষ করা যায় না। তথনকার দিনে যত কবিভাই লিপিয়াছি সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের ঘারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই স্থুবোগটি যদি না পাইভাম ভবে সেই প্রথম বয়সের চাব আবাদে বর্বা নামিত না এবং ভাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কডটা হইত তাহা বলা শক্ত।

#### প্রভাড-সঙ্গীত।

গদার থারে বনিরা সন্যা-সদীত ছাড়া কিছু কিছু গছও লিখিজান। সেও কোনো বাঁলা লেখা নহে---সেও একরকম বা-প্লি-ভাই লেখা। ছেলেরা বেমন লীলাভ্যো পাজদ ধরিয়া থাকে এও সেই রক্ষা। মনের রাজ্যে কর্থন কান্ত আন্তে প্রকা ছোট ছোট স্থান্ত মানু মানুন ভাকরাটেড়িয়া জীবিলা ক্যেক্ষ ভাহাদিগকে কেই লক্ষ্যও করে না, অবকাশের দিনে সেইগুলাকে ধরিয়া রাধিবার থেরাল আসিরাছিল। আসল কথা, তথন সেই একটা ঝোঁকের মুখে চলিরাছিলাম—মন বুক ফুলাইয়া বলিতেছিল, আমার যাহা ইচ্ছা ভাহাই লিথিব—কি লিথিব সে থেয়াল ছিলনা কিন্তু আমিই লিথিব এইমাত্র ভাহার একটা উত্তেজনা। এই ছোট ছোট গদ্য লেথাগুলা এক সময়ে বিবিধপ্রসলনামে গ্রন্থ আকারে বাহির ইইরাছে—প্রথম সংস্করণের শেবেই ভাহাদিগকে সমাধি দেওরা ইইরাছে, বিভীয় সংস্করণে আর ভাহাদিগকে নৃতন জীবনের পাট্রা দেওরা হর নাই।

বোধ করি এই সময়েই বোঠাকুরাণীর হাট নামে এক বড় নবেল লিখিতে স্কুক্ল করিয়াছিলাম।

এইরপে গঙ্গাভীরে কিছুকাল কাটিয়া গেলে জ্যোভিদাদা কিছুদিনের জন্য চৌরঙ্গি জাতুদরের নিকট দশ নম্বর সদর খ্লীটে বাস করিতেন। আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এখানেও একটু একটু করিয়া বোঠাকুরাণীর হাট ও একটি একটি করিয়া সন্ধ্যা-সঙ্গীত লিখিতেছি এমন সময়ে আমার মধ্যে হঠাৎ একটা কি উলট্পালট্ হইয়া গেল।

একদিন জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদের উপর অপরাক্ষের শেষে বেড়াইডে-ছিলাম। দিবাবসানের মানিমার উপরে স্থ্যান্তের আভাটি জড়িত হইয়া সেদিনকার আসন্ন সন্ধ্যা আমার কাছে বিশেষভাবে মনোহর হইয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। পাশের বাড়ির দেয়ালগুলা পর্যান্ত আমার কাছে ফুল্বর হইয়া উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, পরিচিত জগতের উপর হইতে এই বে ভুচ্ছতার আবরণ একেবারে উঠিয়া গেল একি কেবলমাত্র সায়াক্ষের আলোক-সম্পাতের একটা জাতুমাত্র ? কথনই তাহা নয়। আমি বেশ দেখিতে গোইলাম ইহার আসল কারণটি এই বে, সন্ধ্যা আমারই মধ্যে আসিয়াছে—আমিই ঢাকা পড়িয়াছি। দিনের আলোতে আমিই বথন অত্যন্ত উপ্র হইয়াছিলাম তথন বাহা-কিছুকেই দেখিতে-শুনিতেছিলাম সমস্তকে আমিই জড়িত ফ্রিরা: আবৃত্ত করিয়াছি। এধন সেই আমি সরিয়া আসিয়াছে ব্রিরাই



জগংকে ভাষার নিজের স্বরূপে দেখিতেছি। সে স্বরূপ কথনই ভুচ্ছ নহে—
তাহা আনন্দমর স্থানর । তাহার পর আমি মাঝে মাঝে ইচ্ছাপূর্বক নিজেকো
বেন সরাইরা কেলিরা জগংকে দর্শকের মন্ত দেখিতে চেফা করিভাম, তথনদ
মনটা খুসি হইবা উঠিত। আমার মনে আছে, লগংটাকে কেমন করিরা
দেখিলে যে ঠিকমভ দেখা বায় এবং সেই সদে নিজের ভার লাক্ষাহ্ম সেই
কথা একদিন বাড়ির কোনো আত্মীয়কে বুঝাইবার চেফা করিরাছিলাম—
কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হই নাই ভাহা জানি। এমন সময়ে আমার জীবনের
একটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম ভাহা আজ পর্যান্ত ভুলিতে পারি নাই।

সদর্ভ্রীটের রান্তাটা বেথানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেইথানে বোধ করি ক্রী-স্থুলের বাগানের গাছ দেখা যায। একদিন সকালে বারান্দায় দীড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তথন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্ব্যো-শ্য় হইডেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার চোধের উপর হইতে বেন একটা পর্দ্ধা সরিয়া গেল। দেখিলাম একটি অপরপ মহিমার বিশ্বসংসার সমাচ্ছর, আনন্দে এবং সৌন্দর্য্যে সর্বক্রেই **ज्यक्ति । जामात शहरत खरत रा अको विवास्त्र जाव्हामन हिना** ভাষা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আনার সমস্ত ভিজ্ঞটাতে বিশের আলোক একেবারে বিচ্ছরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই নির্মরের ক্ষপ্রকল কবিভারী নিৰ্ব রের মতই যেন উৎসারিক হুইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেব হুইয়া সেলু কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তথলো ববনিকা পড়িরা সেল না ৷ धमिन रहेन जामात कारह ज्यन तक्स्ह धनः किन्द्रे जिल्हा ब्रह्मि मा है সেইদিনই কিন্তা ভাহার পরের দিন একটা ঘটনা ঘটন ভাহাতে আনি নিজেই আশ্চর্য বোধ করিলাম। একটি লোক ছিল লে মাঝে মাঝে আমাকে এই প্রকারের প্রান্থ জিজ্ঞাসা করিভ, আজ্ঞা মশার জাগনি কি ইশারকে কথনো <sup>বচকে</sup> বেধিয়াছেন ? আমাকে শ্বীকার করিতেই হছত ক্রেবি গাই-+জবন সে বলিত কাৰি দেখিয়াহি। বনি কিজানা করিতান, কিজণ হৈথিয়াহণ্ট, पा केतन कतिक क्षारंबन मन्यूद्ध विक् विक् कतिएक शाहकम । आकर्ष-मान्यूटवीक

বলে ভবালোচনার কাল্যবাপন সকল সমরে প্রীতিকর হইতে পারে না ; বিশেবভঃ ভখন আদি প্রায় লেখার বেঁাকে থাকিভান। কিন্তু লোকটা ভালমানুষ ছিল বলিয়া ভাহাকে বাধা দিভে পারিভান না, সমস্ত সহিয়া বাইভান।

ত ইবার, মধ্যাক্ষকালে সেই লোকটি বধন আসিল তথম আমি সম্পূর্ণ আনন্দিত হইরা ভাহাকে বলিলান, এস, এস। সে বে নির্বোধ এবং অবৃত্ত রক্ষমের ব্যক্তি, ভাহার সেই বহিরাবরণটি বেন খুলিরা সেছে। আমি বাহাকে দেখিরা খুলি হইলাম এবং অভ্যর্থনা করিরা লইলাম—সে ভাহার ভিতরকার লোক—আমার সঙ্গে ভাহার অনৈক্য নাই, আজীরভা আছে। বধন ভাহাকে দেখিরা আমার কোনো পীড়া বোধ হইল না মনে হইল না যে, আমার সমর কই হকৈ—ভখন আমার ভারি আনন্দ হইল—বোধ হইল এই আমার নিখ্যা আল কাটিরা গেল, এভদিন এই সম্বন্ধে নিজেকে বারবার বে কই দিয়াহি, ভাহা অলীক এবং অনাবশুক।

আমি বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিডাম, রাস্তা দিয়া মুটে মনুর বে কেই
চলিড ডাছাদের গতিজ্ঞা, শরীরের গঠন, ডাছাদের মুখল্রী আমার কাছে
ভারি আশ্চর্য বলিরা বোধ হইড; সকলেই যেন নিধিলসমুদ্রের উপর দিরা
ভর্মদলীলার মত বহিরা চলিয়াছে। শিশুকাল হইডে কেবল চোধ দিরা
দেখাই অত্যন্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ বেন একেবারে সমস্ত চৈজ্ঞ দিরা
দেখিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা দিরা এক যুবক বধন আরম্ভ মুবকের
দাঁথে হাড দিয়া হাসিডে ছাসিডে অবলীলাক্রেমে চলিয়া বাইড সেটাকে আমি
দামাল্য ঘটনা বলিয়া মনে করিডে গারিডান না—বিশ্বসাডে অভ্যান্দার্শ
দার্ভীরতার মধ্যে যে অমুরান রসের উৎস চারিদ্রিকে হাসির বরণা করাইতেইে
সেইটাকে বেন দেখিতে গাইডান।

সামাত কিছু কাজ করিবার সমরে মাসুবের অনে প্রভাসে খে পতি বৈটিন্তি প্রকাশিত হয় ভাহা আগে কখনো সক্ষা করিয়া দেখি নাই—এখন পুরুষ্টে মুমুর্মে সমস্ত মানবংগহের চলনের সনীত আমাকৈ মুখ্য করিল। এ সমস্কাহত আমি বজন্ত করিয়া দেখিতাম না, একটা সমন্তিকে দেখিতাম। এই মুন্তার্কীই পৃথিবীর সর্বব্যই নানা লোকালরে, নানা কাজে নানা আবল্যকে কেন্ত্রীই কোটি মানব চঞ্চল হইরা উঠিতেছে—সেই ধরণীয়াপী সমগ্র মানবের দেহল চাঞ্চল্যকে স্বর্হৎভাবে এক করিয়া দেখিয়া আমি একটি মহা সৌন্দর্ব্যন্তের আভাস পাইভাম। বন্ধুকে লইয়া বন্ধু হালিভেছে, লিশুকে লইয়া মাজ পালন করিতেছে, একটা গোরু আর একটা গোরুর পালে দাঁজাইয়া ভাহার গা চাটিভেছে, ইহাদের মধ্যে বে একটি অন্তহীন অপরিমেরতা আত্রে ভাহাই আমার মনকে বিশ্বরের আঘাতে বেন বেদনা দিতে লাগিল। এই সমরে বে লিখিরাছিলাম :—

হুদর আজি মোর কেমনে গেল খুলি জগৎ আসি সেথা করিছে কোলকুলি,—

ইহা কবিকল্পনার অভ্যুক্তি নহে। বস্তুত বাহা সমুভব করিরা**হিলান ভারা** প্রকাশ করিবার শক্তি আমার ছিল না।

কিছুকাল আমার এইরূপ আত্মহারা আনন্দের অবস্থা ছিল। এমন
সমরে জ্যোভিসাদারা স্থির করিলেন তাঁহারা দার্জিলিঙে বাইবেন। আমি
ভাবিলাম এ আমার হইল ভাল—সদর্গ্গীটের সহরে ভিড়ের মধ্যে বাহা
দেখিলাম—হিলালরের উদার শৈলন্দিখরে ভাহাই আরো ভালো করিয়া গভীর
করিয়া দেখিতে পাইব। জন্জ এই দৃষ্টিভে হিমালর আপনাকে কেনল
করিয়া প্রকাশ করে ভাহা জানা বাইবে।

কিন্ত সদর্ববীটের সেই তুল্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালরের উপরে চড়িলা বধন তাকাইলাম তথন হঠাৎ দেখি আর সেই দৃষ্টি নাই। বাজিল হইতে আসল জিনিব কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধ করি আমার অপরাধ হইরাছিল। নগাধিরাজ বত বড়ুই জ্বজ্ঞাতেলী হোল না জিনি কিছুই হাতে তুলিলা নিজে, পারেন না অধ্য বিনি বেনে-জ্যালা ভিনি বলির মধ্যেই এক মুহুর্জে বিশ্বসংসারকে দেখাইলা দিতে পারেন।

लानि राज्याक्ष्यरन कृतिलान, यत्रपात शास्त्र अभिनामः कावास अधन स्वान

করিলাম, কাঞ্চনশৃসার মেঘমুক্ত মহিমার দিকে ভাকাইয়া রহিলাম—কিন্ত বেথানে পাওরা স্থানায় মনে করিয়াছিলাম সেইথানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। পরিচর পাইরাছি কিন্তু আর দেখা পাই না। রক্ত দেখিভেছিলাম, হঠাৎ ভাহা বন্ধ হইরা এখন কোঁটা দেখিভেছি। কিন্তু কোঁটার উপরকার কারুকার্য্য বভাই খাক্ ভাহাকে আর কেবল শুন্য কোঁটামাত্র বলিয়া ভ্রম করিবার আশ্বার বিশ্বার বালার।

প্রভাত সঙ্গীতের গান থামিরা গেল শুধু তার দূর প্রতিধ্বনি স্বরূপ "প্রতিধ্বনি" নামে একটি কবিতা দার্চ্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম। সেটা এমনি একটা অবোধ্য ব্যাপার হইরাছিল যে একদা দুই বন্ধু বাজি রাখিয়া তাহার অর্থ নির্ণয় করিবার ভার লইরাছিল। হতাশ হইরা তাহাদের মধ্যে একজন আমার কাছ হইতে গোপনে অর্থ বুঝিয়া লইবার জন্য আসিয়াছিল। আমার সহারজার সে বেচারা বে বাজি জিতিতে পারিয়াছিল এমন আমার বোধ হয় না। ইহার মধ্যে স্থথের বিষয় এই বে, ফুজনের কাহাকেও হারের টাকা জিতে হইল না। হাররে, যে দিন পালের উপরে এবং বর্ষার সরোবরের উপরে কবিতা লিখিয়াছিলাম সেই অভ্যন্ত পরিস্কার রচনার দিন কজদুরে চলিয়া গিয়াছে!

কিছু একটা বুঝাইবার জন্য কেহত কবিতা লেখে না। স্থান্তরের অনুস্কৃতি কবিতার ভিতর বিরা আকার ধারণ করিতে চেক্টা করে। এইজন্য কবিতা শুনিরা কেহ বধন বলে বুঝিলাম না তথন বিষম মুফিলে পড়িতে হয়। কেই বাদি কুলের গদ্ধ শুকিরা বলে কিছু বুঝিলাম না তাহাকে এই কথা বলিতে ক্ষা ইহাতে বুঝিলার কিছু নাই, এ বে কেবল গদ্ধ। উত্তর শুনি, সে ত আদি, কিছু থামকা গদ্ধই বা কেন, ইহার নানেটা কি ? হয়, ইহার জবাব বদ্ধ করিছে হয় নয়, খুব একটু বোরাজাে করিলা বলিতে হয় প্রকৃতির ভিতরকার কানক এমনি করিলা গদ্ধ হইলা প্রকাশ পায়। কিছু মুফিল এই বে, মালুবকে বে কথা দিলা কবিতা লিখিতে হয় লে কথার বে মানে আছে। এই লালাই ক্ষাক্ষাক্ত প্রকৃতি নাম্যু উপাত্তে কথা কবিবার আত্তিক গদ্ধতি উনট প্রামাই

করিয়া দিরা কবিকে অনেক কোশল করিতে হইয়াছে, বাহাজে কথার ভাবটা বড হইয়া কথার অর্থ টাকে বথাসম্ভব ঢাকিয়া কেলিতে পারে। এই ভাবটা তম্বও নহে বিজ্ঞানও নহে, কোনো প্রকারের কাজের জিনিব নহে, ভারা চোথেব জপ ও মুথের হাসির মত অন্তরের চেহারা মাত্র। ভাহার সঙ্গেত তম্বজ্ঞান বিজ্ঞান কিছা আর কোনো বুদ্দিসাধ্য জিনিব মিলাইয়া দিছে পার ভাগাও কিন্তু সেটা গৌণ। থেরা নৌকায় পার হইবার সমর যদি মাছ ধরিরা লইতে পার ত সে ভোমার বাহাছরি কিন্তু ভাই বলিরা থেরানোকা জেলে ডিঙি নয়—থেয়া নৌকায় মাছ রপ্তানি হইতেছে না বলিয়া পাটুনিকে গালি দিলে অবিচার করা হয়।

প্রতিধ্বনি কবিভাটা আমার অনেক দিনের লেখা—সেটা কাহারো চোথে পড়ে না স্থভরাং ভাহার জন্য কাহারো কাছে আজ আমাকে জবাবদিহি করিতে হয় না। সেটা ভালমন্দ যেমনি হোক্ এ কথা জোর করিয়া বলিভে পারি ইচ্ছা করিয়া পাঠকদের ধাঁধা লাগাইবার জন্য সে কবিভাটা লেখা হয় নাই এবং কোনো গভীর ভন্ধকথা কাঁকি দিল্ল কবিভার বলিয়া লইবার প্রয়াসও ভাহা নহে।

আসল কথা হৃদরের মধ্যে বে একটা ব্যাকুলভা জন্মিরাছিল সে নিজেকে প্রকাশ করিছে চাহিরাছে। বাহার জন্য ব্যাকুলভা ভাহার আর কোনো নাম প্রজিয়া না পাইয়া ভাহাতে প্রতিশ্বনি এবং কহিয়াছে—

ওগো প্রতিধ্বনি

বুৰি সামি ভোৱে ভাগবাসি বুৰি স্থান্ন কান্তেও বাসি না।

বিশের কেন্দ্রেশ্যনে সে কোন্ গাবের ধানি আগিতেছে, প্রিরসুথ হইতে বিশের সমূদর ক্ষরসাবগ্রী হুইতে প্রতিয়াত পাইরা বাহার প্রতিধানি আমাদের ক্ষরের ভিতরে গিরা প্রবেশ করিতেছে । কোন বস্তুত্বে নর কিছু সেই প্রক্রিখনিকেই বুবি আমরা ভাগবানি কেন না ইহা বে রেখা সেহে এক্টির মাহার বিজে ভাকাই বাই আর এক্টিন নেই একই বহু আমালার ক্ষরের ক্রিক্ট্রাইরাজে?

এতদিৰ লগওকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিলা আসিরাছি এই কর ভাছার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একরিন হঠাৎ আনার অন্তরের বেন একটা গভীর কেন্দ্রেশ্বল হইডে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইরা ক্রমন্ত বিধের উপর বধন ছডাইয়া পড়িল তখন সেই **জা**ংকে **আ**র কেল আইনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, ভাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিরা দেখিলাম। ইহা হইডেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল বে অন্তরের কোন একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইরা পড়িডেছে--এবং প্রতিধানিরূপে সমস্ত দেশকান হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দল্লোতে কিরিয়া বাইছেছে। সেই चनीत्मत नित्क त्कतात मृत्थत প্রভিধ্বনিই আমাদের মনকে লৌন্দর্ব্যে ব্যাকুল করে। গুণী বধন পূর্ণস্কাবের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন ভধন সেই এক আনন্দ: আবার বধন সেই গানের ধারা তাঁহারই হৃদরে ফিরিয়া বার তথন নে এক বিগুণতর আদল। বিশ্বক্ষির কাব্যগান যথন আনক্ষমর হইয়া ভাষারই চিতে কিরিয়া যাইতেছে তথন সেইটেকে জামানের চেডনার উপর দিয়া বহিয়া বাইতে দিলে আমরা জগতের পরম পরিণামটিকে বেন অনির্বাচনীয় ক্ষপে জানিতে পারি। বেখানে জানাদের সেই উপলব্ধি সেইখানে জানাদের শ্রীভি: নেধানে আমাদেরও মন লেই অসীমের অভিমুখীন আনন্ধক্রোভের টানে উতলা হইর সেই বিকে, আপনাকে ছাডিয়া বিতে চার। সৌন্দর্ব্যের ব্যাকুলভার ইহাই তাৎপর্যা। বে হুর অসীন হইতে বাহির হইরা সীমার দিকে জাসিতেই ভাহাই সভা ভাহাই মঙ্গল, ভাহা নিয়বে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট : ভাহারই বে প্রতিধানি সীমা হইতে অলীনের দিকে পুলশ্চ কিরিয়া বাইতেতে ভাষাই ফ্ৰেমৰ্য্য ডাহাই লাকৰ। ভাষাকে বরাহোঁয়ায় বাব্য লাবা লনভব, ভাই *ত*ে भवन कतियां काशका कविया तथा। "अधिकानि" कविकार मत्या कामान कत्व और मामुक्रफिर मागरम १३ गाल राष्ट्र रहेवांव क्रिके क्रियाट । त्य क्रिकेंग सार्कि नाके रहेश केंद्रिय असन माना कता काह मा, काहर क्रिकेटि मानासहर লাগতি কর্মা করিল কারিল লা

আরো কিছু অধিক বয়সে প্রভাত-সঙ্গীত সম্বন্ধে একটা পত্র নিধিয়া-ছিলাম, সেটার এক অংশ এখানে উদ্ধৃত করি।——

"'ৰগতে কেব নাই স্বাই প্রাণে মোর'—ও একটা বর্মের বির্দেশ অবস্থা। যথন ক্ষরটা সর্ববিপ্রথম জাগ্রত হয়ে ছুই বাহু বাড়িয়ে ,দেয় ভবন্দ মনে করে সে বেন সমস্ত জগৎটাকে চায় বেমন নবোলগত-দস্ত শিশু মনে করেচেন সমস্ত বিশ্বসংসার ডিনি গালে পূরে দিতে পারেন।

"ক্রমে ক্রমে বৃক্তে পারা যার মনটা যথার্থ কি চার এবং কি.চার না।
তথন সেই পরিবাপ্ত হলরবাশা সঙ্কীর্ণ সীমা অবসম্বন করে বস্তে এবং
ভালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দারি করে বস্তে কিছুই
পাওয়া যার না, অবশেষে একটা কোনোকিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে
নিবিষ্ট হতে পারলে ভবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহ্ছার্মট পাওয়া বার।
প্রভাতসঙ্গীত আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্ম্থ উল্লোস, সেই জন্টো
ওটাতে আর কিছুমাত্র বাচ বিচার নাই।"——

প্রথম উচ্ছাসের একটা সাধারণ ভাবের ব্যাপ্ত আনন্দ ক্রেমে আমানিগকে
বিশেষ পরিচরের দিরে ঠেলিয়া লইয়া বায়—বিলের ক্লল ক্রমে বেন নধী

ইইয়া বাহির হইডে চায়—তথন পূর্বরাগ অনুরাগে পরিণত হয়। বস্তুত
অনুরাগ পূর্বরাগের অপেকা এক হিসাবে সভীর্ব। ভাহা একপ্রাসে

শমস্তটা না লইয়া ক্রমে ক্রমে ধণ্ডে থণ্ডে চাখিয়া লইডে থাকে। থেম ভবন

একাপ্র হইয়া অংশের মধ্যেই সমপ্রকে, নীমার মধ্যেই অনীমকে উপভোগ

করিতে পারে। তথন ভাহার চিত্ত প্রভাক বিশেষের মধ্য বিশ্বাই অপ্রভাক

শশেষের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দের। তথন সে বাহা পার ভাহা

ক্বেল নিজের মনের একটা অনির্দ্ধিক ভাবানন্দ নহে—বাহিরের সহিত
প্রভাকের সহিত একান্ত মিলিত হইয়া ভাহার ভবরের ভারটি বর্ববাদীন সক্র

ইইয়া উঠে।

নোহিতবাবুর প্রস্থাবলীতে প্রভাত-সন্তীতের ক্রিক্টাঞ্জিকে "নিকাদণ" নাম দেওলা হুইরাছে। ক্রেণ, ভাষা জগরারণ্য হউক্তে বাজিসের বিদ্যে প্রার্থ শাগদনের বার্তা। তার পরে হৃথপুঃথআলোকজ্ঞকারে সংসারপথের বাত্রী এই হৃদয়টার সঙ্গে একে একে ধণ্ডে ধণ্ডে নানা হৃদের ও নানা হৃদ্ফে বিচিত্র ভাবে বিশ্বের মিলন ঘটিয়াছে—অবশেষে এই বছবিচিত্রের নানা বাঁধানো ঘাটের ভিতর দিরা পরিচয়ের ধারা বহিরা চলিতে চলিতে নিশ্চয়ই আর একদিন আবার একবার অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে গিয়া পৌছিবে, কিন্তু সেই ব্যাপ্তি ক্রনির্দ্দিন্ট আভাসের ব্যাপ্তি নহে ভাহা পরিপূর্ণ সভ্যের পরিব্যাপ্তি।

আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহব এবং নিবিড বোগ ছিল। বাডির ভিভরের নারিকেল গাছগুলি গ্রন্ডেকে খাদার কাছে জভাস্ত সভা হইয়া দেখা দিও। নর্দ্রাল ইয়ুল হইডে চারিটার পর ফিরিরা গাড়ী হইতে নামিয়াই আমাদের বাভির ছাবটার भिन्नत विधिनाम यन नकन मीनरमय तामीकृष्ठ दहेवा चाह्य-मनी उपनि धाक निनित्व विविष् जानत्मत्र मत्था जात्रुष्ठ हरेता त्मन-त्मरे मृहर्स्त কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিকামাত্রই সমত পৃথিবীর জীবনোলাসে আমার মনকে ভাছার খেলার সভীর বড ডাকিরা বাহির করিত, মধ্যায়ে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর বেন স্থভীত্র হইরা উঠিয়া আপন গভীরভার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিও এক রাত্রির অন্ধকার বৈ মারাপবের গোপন দরজাটা খুলিরা দিত ভাষা কর্ব-'অসম্ভবেদ্ন সীৰানা ছাড়াইরা রূপকথার অপদ্মপ রাজ্যে সাভ সমুদ্র ভেরো-নদী পার করিয়া লইরা ঘাইড। ভাহার পর একদিন কবন বেকিনের প্রথম উল্মেখে হালর আপনার খোলাকের দাবি করিতে আসিল ভবন বাহিরের সঙ্গে জীবনের সহজ বোগটি বাধাপ্রত হইয়া সেল। তথ্য बाबिक काम्य्रकेटिक मित्रिया चित्रिया निर्मा भरवारे निर्माय धावर्तने छन ' হইল্—চেডনা 'ডখন আপনার ভিতরের দিকেই আবহ হইরা রবিন। ্র্রেইরূপে রুগ্ন অবর্টার আবদারে অস্তরের সঙ্গে বাহিরের বে সামগ্রন্থটা প্রাভিয়া গেল, নিজের চির্নিদের বে সহজ অধিকারট হারাইলাক সভা-'গৰীতে ভাষামাই কোনা কক্ষ এইতে চাহিয়াছে। অস্তান্তৰ একবিন সেই কল্বভার জানিনা কোন থাকার হঠাৎ ভাঙিয়া গেল, ভবন, যাহাক্রে হারাইযাছিলান, ভাহাকে পাইলান। শুধু পাইলান ভাহা নহে, বিদ্ধেলের বাবধানের ভিতর দিল্লা ভাহার পূর্বতর পরিচর পাইলান। সহজকে ফুরুহ করিয়া তুলিয়া যথন পাওয়া যার ভবনি পাওয়া নার্থক হয়। এইজস্ট আমার নিশুকালের বিশ্বকে প্রভাত-সঙ্গীতে বখন আবার পাইলান ভবন ভাহাকে অনেক বেলি পাওয়া গেল। এবনি করিয়া প্রাকৃতির সঙ্গে সহজ্ব মিলন, বিচেছদ ও পুরর্শ্মিলনে জীবনের প্রথম অধ্যারের একটা পাল্লা শেব হইয়া গেল। লেম হইয়া গেল বলিলে মিখ্যা মলা হয়। এই পালাটাই আবার আরো একটু বিচিত্র হইয়া ফুরু হইয়া আবার আরোণ একটা তুরুহত্তর সমস্যার ভিতর দিয়া বৃহত্তর পরিণানে পৌছিতে চনিল। বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিছে আনিরাহে—পর্বেব পরের্ব ভাহার চক্রটা বৃহত্তর পরিধিকে অবলন্ধন, করিয়া বাড়িছে খাকে—প্রত্ত্যক পাক্তকে হঠাৎ পৃথক বলিয়া ভ্রম হয় কিন্ত খুঁজিয়া দেখিলে দেখা বায় কেন্দ্রটা একই।

বধন সন্ধা-সঙ্গীত লিখিতেছিলাম তথন খণ্ড খণ্ড গদ্য "বিবিধ প্রসঙ্গ" নামে বাহির হইতেছিল। আর প্রভাত-সঙ্গীত বধন লিখিতেছিলাম কিছা তাহার কিছু পর হইতে এরপ গদ্য লেখাগুলি আলোচনা নামক প্রছে সংগৃহীত হইরা ছালা হাইলাছিল। এই ছুই সন্ধ্যাত্তে গৈ রেভেন বাইরাছে ভাবা পড়িরা বেধিলেই লেখকের চিতের গড়ি নির্ণয় করা কঠিন বর না।

#### त्रारकद्धनान मिळ।

এই সময়ে, বাংলার লাবিভিজ্ঞালকে একর করিরা একটি করিবং ইপিন করিবাদ করেনা জ্যোভিদাদার মনে উনিত হইয়াছিল। মাংলার পরিতাবা বাঁধিরা দেওয়া ও সাধারণতঃ লক্ষ্মালার উপারে বাংলা আবা ও সাহিত্যের পুরিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। বর্জনার নাবিভা- পরিষৎ যে উদ্দেশ্য লইরা আবিভূতি হইয়াছে ভাহার সঙ্গে সেই সঙ্গলিত সঞ্জার প্রায় কোনো অনৈক্য ছিল না।

রাজেক্রলাল মিত্র নহাশয় উৎসাহের সহিত এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করিলেন।
উটাহাকেই এই সভার সভাপতি করা হইয়াছিল। বখন বিদ্যাসাগর মহাশক্ষকে এই সভায় আহ্বান করিবার জন্য গোলাম, তখন সভার উদ্দেশ্য ও
সভ্যদের নাম শুনিরা তিনি বলিলেন—আমি পরামর্শ দিতেছি আমাদের মও
ক্ষেককে পরিত্যাগ কর—"হোমরা-চোমরা"দের লইয়া কোনো কাজ হইবে
না, কাহারো সঙ্গে কাহারো মভে মিলিবে না। এই বলিয়া তিনি এ সভার
"বোগ দিতে রাজি হইলেন না। বিদ্ধমবাবু সভ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু
ভাঁহাকে সভার কাজে যে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বলিতে পারি না।

বলিতে সেলে যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেক্রলাল মিত্রই করিতেন। জোগোলিক পরিভাষানির্পরেই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম ধস্ডা সমস্তটা রাজেক্রেলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। সেটি ছালাইয়া জন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিভরণ করা হইয়াছিল। পৃথিবীর সমস্ত দেশের নামগুলি সেই দেশে প্রচলিত উচ্চারণঅনুসারে লিপিবন্ধ করিবার সক্ষয়ও আমাদের ছিল।

বিদ্যাসামরের কথা ফলিল—হোমরা-চোমরাদের একত্র করিয়া কোনো কাজে লাগানো সম্ভবদর হইল নাঃ সভা একটুখানি অভুরিও হইয়াই শুকাইয়া গেলঃ

কিন্তু রাজেজ্ঞলাল মিত্র লর্গনাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি কথা। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত পরিচিত্ত হইয়া আমি ধনা হটযাছিলাম।

এশব্যন্ত বাংখা দেশের অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেক্তাসোলের স্মৃতি আমার মনে বেমন উজ্জল হইয়া বিরাক করিতেহে এমন আর কাহারো নহে।

মানিকজনার বাগানে বেশানে কোটু পাক্ ওয়ার্ডন্ ছিল নেথানে পার্কি

যধনতথন তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম। আমি সকালে বাইতাম— দেখিতাম তিনি লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত আছেন। অল্লবয়সের অবিকেচনা-'' বশতই অসঙ্কোচে আমি তাঁহার কাজের ব্যাঘাত করিভাম। কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে মুহূর্ত্তকালও অপ্রসন্ন দেখি নাই। আমাকে দেখিবামাত্র ' তিনি কাল রাখিয়া দিয়া কথা ভারত করিয়া দিতেন। সকলেই ভানেন-ডিনি কানে কম শুনিতেন। এই জন্য পারৎপক্ষে ভিনি আমাকে প্রশ্ন করিবার অবকাশ দিভেন না। কোনো একটা বড় প্রসঙ্গ ভূলিয়া ভিনি ' নিজেই কথা কহিয়া যাইডেন। তাঁহার মুখে সেই কথা শুনিবার জন্মই আমি তাঁহার কাছে যাইতাম। আর কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপে এড নৃতন নৃতন বিষয়ে এত বেশি করিয়া ভাবিবার জিনিষ পাই নাই। আমি মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আলাপ শুনিভাম। বোধ করি ভখনকার কালের পাঠ্যপুক্তক-নির্বাচনসমিতির তিনি একজন প্রধান সভা ছিলেন। তাঁছার কাছে বেলব বই পাঠানো হইত তিনি সেগুলি পেন্সিলের দাগ দিয়া নোট করিয়া পড়িতেন। ' একএকদিন সেই রূপ কোন একটা বই উপলক্ষ্য করিয়া তিনি বাংলা-ভাষারীতি ও ভাষাভন্ধ সম্বন্ধে কথা কহিতেন, তাহাতে আমি বিস্তর উপকার পাইতাম। এমন অল্ল বিষয় ছিল বে সম্বন্ধে তিনি ভাল করিয়া আলোচনী শা করিয়াছিলেন এবং বাহাকিছ ভাঁহার আলোচনার বিবর ছিল ভাহাই ভিনি আঞ্চল করিয়া বিবৃত করিছে পারিতেন। তথন বে বাংলা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেক্টা হইয়াছিল সেই সভার আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখা-পেকা না করিরা যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাব্দ করাইরা লওরা বাইত তবে বৰ্তমান সাহিত্যপরিষদের আনেক কাল কেবল সেই একজন যজিবারা অনেক পূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।

কেবল তিনি নননশীল লেখক ছিলেন ইছাই তাঁছার প্রধান সোঁরব নছে। তাঁছার মূর্ত্তিতেই তাঁছার মনুযাত বেন প্রত্যক্ষ হইত। আমার মত কর্বাণ্টিনকেও তিনি কিছুমাত্র অবজ্ঞা না করিয়া তারি একটি নাক্ষিণ্যের সাঁইত আমার সংস্কে বড় রড় বিষয়ে আলাগ অন্তিইছন অবঙ্গ তেলবিতার তর্বাক্ষার দিনে ভাঁহার সমকক কেহই ছিল না। এমন কি, আমি ভাঁহার কাছ হইডে "বমের কুকুর" নামে একটি প্রবদ্ধ আদায় করিয়া ভারতীতে ছাপাইডে পারিরাছিলাম: তথনকার কালের আর কোনো বশসী লেখকের প্রতি এমন করিরা উৎপাভ করিতে সাহসও করি নাই এবং এভটা প্রশ্রহ পাইবার আশাও করিতে পারিভাম না। অথচ যোজ্বেশে ভাঁছার রুম্র बृर्खि বিপংজনক ছিল। ম্যানিসিপাল সভার সেনেটসভার তাঁহার প্রভিপক সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিত। তথনকার দিনে কুঞ্চদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেজ্রলাল ছিলেন বীর্যাবান। বড় বড় মল্লের সঙ্গেও ৰম্মুৰে কথনো তিনি পরায়্ধ হন নাই ও কখনো তিনি পরাভূত হইতে শানিতেন না। এসিরাটিক সোসাইটি সভার প্রস্থপ্রকাশ ও পুরাতত্ব আলোচনা ব্যাপারে অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তিনি কাজে খাটাইতেন। আমার ননে আছে এই উপলক্ষ্যে তথনকার কালের মহন্ববিধেরী সর্বাপরায়ণ অনে-কেই বলিভ বে, পণ্ডিভেরাই কাজ করে ও ভাহার যশের কল মিত্র মহাশর কাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এক্নপ দৃষ্টাস্ত কথনো কথনো দেখা বার বে, বে ব্যক্তি বস্ত্রমাত্র ক্রমণ ভাহার মনে হইভে থাকে আমিই বুৰি কৃতী, আর বল্লীটি বুৰি অনাবশ্যক শোভামাত্র। কলম বেচারার বদি চেডনা থাকিড ভবে নিখিডে নিখিডে নিশ্চয় কোন এক দিন সে মনে করিরা বলিড---লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অখচ আমার মুখেই কেবল কালী পড়ে আর লেখকের খ্যাভিই উজ্জল হইয়া উঠে।

বাংলা দেশের এই একজন জনামান্ত মনবীপুরুষ মৃত্যুর পরে দেশের লোকের নিকট হইতে বিশেব কোনো সন্মান লাভ করেন নাই। ইছার একটা কারণ ইছার মৃত্যুর জনভিকালের মধ্যে বিভাসাগরের মৃত্যু ঘটে— সেই শোকেই মাজেজলালের বিয়োগ-বেলনা দেশের চিভ হইতে বিপুথ হইয়াহিল। ভাষার আর্র একটা কারণ, বাংলা ভাষার ভাষার নীর্তির সারিমাণ ভেমন অবিক ছিল না এই জভ দেশের সর্বকাধারণের জনরে কিনি শৈতিটা লাভ করিবার সুধাণ পানুমাই।

#### কারোয়ার।

ইহার পরে কিছুদিনের জন্য আমরা সদর ব্লীটের দল কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রার লইরাছিলাম।

কারোরার বোদ্ধাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ অংশে স্থিত কর্ণাটের প্রধান নগর। তাহা এলালতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমি মলরাচলের দেশ। মেজদাদা তথন সেথানে জন্ম ছিলেন।

এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেপ্তিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভূত এমন প্রাক্তর त्व, नगव এथान नागतीमृर्खि श्राम कतिए शादा नाहै। व्यक्रिक्ताकांत বেলাভূমি অকৃল নীলাম্বাশির অভিমুধে তুই বাহু প্রসারিভ করিয়া দিয়াছে— সে যেন অনম্ভকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিবার একটি মূর্ত্তিমতী ব্যাকুলভা। প্রশন্ত বালুতটের প্রান্তে বড় বড় ঝাউগাছের অরণ্য: এই অরণ্যের এক मीमाग्र कालानमी नाटम এक क्कूल नही जाशाब छूटे गितिवकूव उपकृमद्वशाब মারধান দিয়া সমুক্তে আসিয়া মিশিরাছে। মনে আছে একদিন শুক্লপক্ষের গোধূলিতে একটি ছোট নৌকায় করিয়া আমরা এই কালানদী বাহিয়া উন্ধাইয়া চলিয়াছিলাম। এক স্বায়ুগায় ভীরে নামিয়া শ্বিবাজির একটি প্রাচীন गितिष्ठर्ग (मिथेया) जावाद (नोक) जानादेया मिनाय । निराक रम शाराए अवर এই নিৰ্ম্জন সঙীৰ্থ নদীৰ ক্ষোভটিৰ উপৰ স্থোৎসাৱাত্তি খ্যানাসনে ৰসিয়া চক্রলোকের জাতুমন্ত্র পড়িয়া দিল। আমরা ভীরে নামিরা একজন চাবার কুটারে বেড়া-দেওয়া পরিকার নিকানো আঙিনার বিক্রা উঠিলাম। প্রাচীরের চালু ছায়াটির উপার বিরা বেধানে চাঁদের আলো আড় হইরা আসিয়া পড়িরাছে, সেইখানে ভাহাদের দাওরাষ্ট্রর সামরে আসন পাভিয়া আহার ক্রিরা লইলাম। ক্রিরার সময় **ভাটিতে নোভা ছাড়িরা কেও**য়া গেল।

সমূজের মোহানার কাছে আরিয়া শৌছিতে আর্ক বিশব হইল। সেই-থানে নোকা হ**ই**ডে নামিয়া বালুকটের উপর বিশ্ব বাঁচিরা বাড়ির দিকে চলিলাম। তথন নিশীধরাত্তি, সমূজ বিভাল, খাউবনের নিরভদর্মরিত চাঞ্চল্য একেবারে থামিয়া গিয়াছে, স্থ্যুরবিস্তৃত বালুকারাশির প্রাপ্তে ভরুপ্রেণীর ছারাপুঞ্জ নিস্পন্দ, দিক্চক্রবালে নীলাভ শৈলমালা পাণ্ডুরনীল আকাশতলে নিময়। এই উদার শুক্রতা এবং নিবিড় স্তব্ধতার মধ্য দিরা আমরা করেকটি মামুব কালো ছারা কেলিয়া নীরবে চলিতে লাগিলাম। বাড়িতে যথন পৌছিলাম তথন খুমের চেয়েও কোন গভীরতার মধ্যে আমার খুম ডুবিয়া গেল। সেই রাত্রেই যে কবিভাটি লিথিয়াছিলাম ভাহা স্থ্যুর প্রবাসের সেই সমুক্রতীরের একটি বিগত রক্ষনীর সহিত বিক্তিত। সেই শ্বৃতির সহিত ভাহাকে বিভিন্ন করিয়া পাঠকদের কেমন লাগিবে সন্দেহ করিয়া মোহিতবাবুর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীতে ইহা ছাপানো হয় নাই। কিম্কু আশা করি জীবনশ্বতির মধ্যে ভাহাকে এইখানে একটি আসন দিলে ভাহার পক্ষে অনধিকারপ্রবেশ হইবে না।

বাই বাই ডুবে বাই, আরো আরো ডুবে বাই
বিহবল অবল অচেতন।
কোন থানে কোন দূরে, নিলীথের কোন নাঝে
কোথা হয়ে বাই নিমগন।
হে ধরণী, পদতলে দিয়োনা, দিয়োনা বাধা,
দাও মোরে দাও হেড়ে দাও!
অনস্ত দিবসনিশি এসনি ডুবিতে থাকি
ডোমরা হুদ্রে চলে বাও!
ভোমরা চাহিরা থাক, জ্যোৎস্লাঅমুভপানে
বিহবল বিলীন ভারাগুলি;
অপার দিগন্ধ ওগো থাক এ মাথার পরে
ছুই বিকে ছুই পাখা ডুলি!
গান নাই, কথা নাই, শক্ষ নাই, লপ্যৰ্থ নাই;
নাই খুল নাই ডুবেন্,—



কোথা কিছু নাছি জাগে সর্ববাঙ্গে জ্যোৎসা লাগে সর্ববাঙ্গ পূলকে অচেতন।

অসীমে স্থনীলে শূন্যে বিশ্ব কোথা ভেলে গেছে, তারে বেন দেখা নাছি যায়;
নিশীথের মাবে শুধু মহান একাকী জামি অতলেতে ডুবিরে কোথায়!

গাও বিশ্ব গাও তুমি স্থানুর অদৃশ্য হতে গাও তব নাবিকের গান,
শতলক্ষ যাত্রীলয়ে কোথায় যেতেছ তুমি তাই ভাবি মুদিয়া নয়ান।

অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই নিবে যাই মরে যাই অসীম মধুরে—

বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে মিলায়ে মিশায়ে যাই অনন্তের স্থানুর স্থানুর।

একথা এখানে বলা আবশ্যক কোনো সহা আবেগে হন বৰ্ধৰ কানার কানার ভারিয়া উঠে ভখন যে লেখা ভাল হইতে হইবে এহন কথা নাই। ভখন গদসহ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভারুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান বাটলেও বেমন মার্চ্চ না তেমনি একেবারে অব্যবধান বাটলেও কাব্যরচনার পক্ষে ভাহা সমুকৃষ হয় না। শ্বরণের ভূলিতেই কবিছের রং কোটে ভাল। প্রভাকের একটা করমার্থিত আছে—কিছু পরিমাণে ভাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে করমার্থিত আছে—কিছু পরিমাণে ভাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে করমার্থিত লাক্যমাটি পায় না। শুরুকবিছে নয় সকলপ্রকার বার্মকলাতেও কার্মকরের চিত্তের একটি নির্নিপ্রভা থাকা চাই—মানুবের অন্তরের কর্মের বিবর্তাই করি ভাহাকে হাপাইয়া কর্ম্বর কর্মিত বার ক্ষরে ভাহা প্রতিবিধ হয় প্রতিবৃত্তি

# প্রকৃতির প্রতিশোধ।

এই কারোয়ারে "প্রকৃতির প্রতিশোধ" নামক নাট্যকার্যটি লিখিয়াছিলাম।
এই কারোর নায়ক সন্ন্যাসী সমস্ত স্নেহবন্ধন মায়াবন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রকৃতির
উপরে জয়ী হইয়া একান্ত বিশুদ্ধভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছিল।
অনন্ত যেন সব কিছুর বাহিরে। অবশেষে একটি বালিকা ভাহাকে স্নেহপাশে
বন্ধ করিয়া অনন্তের ধ্যান হইতে সংসারের মধ্যে ফিরাইয়া আনে। যখন
ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যাসী ইহাই দেখিল—কুদ্রকে লইয়াই বৃহৎ, সীমাকে
লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি। প্রেমের আলো যখনি পাই তখনি
যেখানে চোখ মেলি সেখানেই দেখি সীমার মধ্যেও সীমা নাই।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে ভাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দ-র্য্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝা-ইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইম্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন দেখানে দেই নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে আমরা অসীমকে না দেখিতে পারি কিন্তু যেখানে **र्मा**न्मर्या ७ श्रीजित मन्भार्क काग्र এक्वाद्य व्यावशिष्णाद कृत्यात्र मार्था । দেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে সেধানে দেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটবে কি করিয়া ? এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি সন্ন্যাসীকে আপনার সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের থাষদরবারে লইয়া গিয়াছিলেন। প্রকু-ভির প্রতিশোধ-এর মধ্যে একদিকে যভসব পথের লোক যভসব গ্রামের নরনারী — ভাহারা আপনাদের ঘরগড়া প্রাত্যহিক তুচ্ছতার মধ্যে **অচেতনভাবে** দিন কাটাইয়া দিভেছে: আর একদিকে সন্মাসী, সে আপনার ঘরগড়া এক অসী-মের মধ্যে কোনোমতে আপনাকে ও সমস্ত কিছুকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার **চেউ**ট - করিভেছে। > প্রেদের সেভুতে যথন এই ছই পক্ষের ভেদ যুচিল, গৃহীন্ন **সর্পে** সন্মাসীর বখন মিলন ঘটিল, তখনই সীমায় অসীমে মিলিভ হইয়া সীমার বিশ্রী ভূচ্ছতা ও অসীমের মিথ্যা শূন্যতা দূর হইয়া গেল। আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি বেমন একদিন আমার অন্তরের একটা অনির্দেশ্যতাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ্ঞ অধিকারটি হারাইয়া বসিয়াছিলায়, অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদরের মধ্যে প্রেশেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল—এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্য রকম করিয়া লিখিত হইয়াছে। পরবর্তী আমার সমস্ত কাব্যরচনার ইহাও একটা ভূমিকা। আমার ত মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া বাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা। এই ভাবটাকেই আমার শেষ বয়সের একটি কবিতার ছত্রে প্রকাশ করিয়াছিলাম :—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

তথনো "আলোচনা" নাম দিয়া যে ছোট ছোট গদ্য প্রবন্ধ বাহির করিয়া-ছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধের ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্ব্যাখ্যা লিখিতে চেন্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবন্ধ নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এককণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে ইহা লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। তত্ত্বিসাবে সে ব্যাখ্যার কোনো মূল্য আছে কিনা, এবং কাব্যহিসাবে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর স্থান কি তাহা জানি না—কিন্তু আজ স্পন্ট দেখা বাইতেছে এই একটিমাত্র আইডিয়া অলক্ষ্যভাবে নানা বেশে আজ পর্যান্ত আমার সমস্ত রচনাকে অধিকার করিয়া আসিয়াছে।

কারোরার ছইতে ফিরিবার সময় জাহাজে প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর করেকটি গান লিখিয়াছিলাম। বড় একটি আনন্দের সঙ্গে প্রথম গানটি জাহাজের ডেকে বসিয়া হুর দিয়া দিয়া গাহিতে গাহিতে রচনা করিয়াছিলাম—

शासिका नमतानी-

· व्यामारमत भागरक रहरक मोठ---

# জানরা রাশাল বালক গোর্চে বাব আমাদের শ্যামকে দিয়ে বাও।

সকালের সূর্য উঠিয়াছে, ফুল ফুটিয়াছে, রাখাল বালকরা মাঠে ঘাইভেছে,—
কৈই সুর্যোদয়, সেই ফুল কোটা, সেই মাঠে বিহার ভাহারা শূন্য রাখিতে চায়
লা,—সেইখানেই ভাহারা ভাহাদের শ্যামের সঙ্গে মিলিভ হইতে চাহিভেছে,—
সেইখানেই অসীমের সাজপরা রূপটি ভাহারা দেখিতে চায়;—সেইখানেই
মাঠে ঘাটে বনে পর্বতে অসীমের সঙ্গে আনন্দের খেলায় ভাহারা যোগ দিবে
খিলিয়াই ভাহারা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—পূরে নয় ঐশর্যের মধ্যে নয়, ভাহাদের উপকরণ অভি সামান্য—পীভধড়া ও বনফুলের মালাই ভাহাদের সাজের
পাক্ষে যথেইট—কেননা, সর্বত্রই ঘাহার আনন্দ, ভাহাকে কোনো বড় জায়গায় খুঁজিভে গোলে, ভাহার জন্য আয়োজন আড়ম্বর করিছে গোলেই লক্ষ্য
হারাইয়া কেলিভে হয়।

কারোয়ার হইতে ফিরিয়া আসার কিছুকাল পরে ১২৯০ শালে ২৪ শে শুগ্রহায়ণে আমার বিবাহ হয়, তথন আমার বয়স ২২ বংসর।

### ছবি ও গান।

ছবি ও গান নাম ধরিয়া আমার যে কবিতাগুলি বাহির হইরাছিল তাহার অধিকাংশ এই সময়কার লেখা।

চৌরসির নিকটবর্ত্তী সাকু লেররোডের একটি বাগানবাড়িতে আমরা ভাষন বাস করিতান। তাহার দক্ষিণের দিকে মন্ত একটা ক্রেড ছিল। আমি অনেক সময়েই দোতলার জানলার কাছে বসিয়া সেই লোকালরের দুশা দেখিতাম। তাহাদের সমস্ত দিনের নানাপ্রকার কার্ল, বিপ্রাম, ধেলা ও আনাগোনা দেখিতে আমার ভারি ভাল লাগিত, সে বৈন আমার কাছে বিচিত্র গরের মত হইত।

নানা জিনিবকে দেখিবার বে দৃষ্টি সেই দৃষ্টি বেন আমাকে পাইয়া জিলা-ছিল। তথন একটি একটি বেন স্বতন্ত্র ছবিকে কল্পনার আলোকে ডা জনের

আনন্দ দিরা খিরিরা লইর। দেখিতাম। এক একটি বিশেষ দৃশ্য এক একটি বিশেষ রঙ্গে নির্দিষ্ট হইয়া আমার চোধে পড়িত। এমনি করিয়া নিজের মনের কল্পনাপরিবেপ্টিড ছবিগুলি গড়িয়া ভূলিভে ভারি ভাল লাগিত। সে আর কিছু নয়, এক একটি পরিক্ট চিত্র আঁকিয়া ডুলিবার আকাজ্ঞা। চোৰ দিয়া মনের জিনিবকে ও মন দিয়া চোৰের দেখাকে मिथा शाहेतात हैक्हा। जुलि मित्र। इवि चौकिए यमि शातिजार्म जरव পটের উপর রেখা ও রং দিয়া উভলা মনের দৃষ্টি ও স্থাষ্টিকে বাঁধিয়া রাখিবার চেফা করিভাম কিন্তু সে উপায় আমার হাতে ছিল না। ছিল কেবল কথা ও ছন্দ। কিন্তু কথার তুলিতে তথন স্পষ্ট রেখার টান দিতে শিখি নাই তাই কেবলি রং ছড়াইয়া পড়িত। তা হউক, তবু ছেলেরা বধন প্রথম রঙের বান্ধ উপহার পায় তথন যেমন-তেমন করিয়া নানাপ্রকার ছবি আঁকিবার চেষ্টায় অন্থির ছইয়া ওঠে আমিও সেই দিন নববোবনের নানান রঙের বান্ধটা নৃতন পাইয়া আপন মনে কেবলি রকম-বেরকম ছবি সাঁকিবার চেক্টা করিয়া দিন কাটাইয়াছি। সেই সেদিনের বাইশ বছর বয়সের সঙ্গে এই ছবিগুলাকে আজ মিলাইয়া দেখিলে হয়ত ইহাদের কাঁচা লাইন ও ঝাপ্সা রঙের ভিতর দিয়াও একটা কিছ চেহারা খুঁ জিয়া পাওয়া বাইতে পারে।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি প্রভাজনদীতে একটা পর্বব শেষ হইরাছে। ছবি ও গান হইতে পালাটা আবার আর একরকম করিয়া স্থান হইল। একটা জিনিবের আরন্তের আরোজনে বিস্তর বাছল্য থাকে। কাজ বড জগ্রসর হইতে থাকে ভত সে সমস্ত সরিয়া পড়ে। এই নৃতন পালার প্রথমের বিশ্বের বাবে করি বিস্তর বাজে জিনিব আছে। সেগুলি বদি গাছের পাতা হইড তবে নিশ্চয় বরিয়া বাইত। কিন্তু বইয়ের পাতা ও অভ সহজে বরে মা, তাহার দিন ফুরাইলেও সে টি'কিয়া থাকে। নিভান্ত সামাল্য জিনিবকৈও বিশেব করিয়া দেখিবার একটা পালা এই "ছবি ও গান"-এ আয়য়ভ-হইরাছে। শালের স্থয় বেমন শালা কথাকেও গভীর করিয়া ভোলে ভেমনি কোনো একটা গানাল্য উপ্লেক্স লইয়া লেইটেকে অলরের রসে রমাইয়া ভাহার তুক্তে

মোচন করিবার ইচ্ছ। ছবি ও গান-এ ফুটিয়াছে। না, ঠিক তাহা নছে। নিজের মনের তারটা যথন স্থারে বাঁধা থাকে তথনই বিশ্বসঙ্গীতের ঝঙ্কার সকল জায়গা ছইতে উঠিয়াই তাহাতে অমুরণন তোলে। সেদিন লেথকের চিন্তবন্ধে একটা ফ্রে জাসিতেছিল বলিয়াই বাহিরে কিছুই তুচ্ছ ছিলনা। একএকদিন হঠাৎ বাহা চোথে পড়িত দেখিতাম তাহারই সঙ্গে আমার প্রাণের একটা স্থর মিলিতেছে। ছোট শিশু যেমন ধূলা বালি ঝিমুক শামুক যাহা থুসি তাহাই লইবা থেলিতে পারে কেননা ভাহার মনের ভিতরেই থেলা জাগিতেছে; সে আপনার অস্তরের থেলার আনন্দখারা জগতের আনন্দখেলাকে সভ্যভাবেই আবিকার করিতে পারে, এই জন্য সর্বব্রেই তাহার আয়োজন; তেমনি অস্তরের মধ্যে যেদিন আমাদের যৌবনের গান নানা স্থরে ভরিয়া উঠে তথনি আমরা সেই বোধের ঘারা সত্য করিয়া দেখিতে পাই যে, বিশ্ববীণার হাজার লক্ষ তার নিত্য স্থরে যেথানে বাঁধা নাই এমন জায়গাই নাই—তথন যাহা চোথে পড়ে, যাহা হাতের কাছে আসে তাহাতেই আসর জমিয়া ওঠে, দুরে যাইতে হয় না।

#### বালক।

ছবি ও গান ও কড়ি ও কোমল-এর মাঝখানে বালক নামক একথানি সাসিকপত্র এক বংসরের ওয়ধির মত ফসল ফলাইয়া লীলাসম্বরণ করিল।

বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্ম মেজবৌঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, স্থান্দ বলেন্দ্র প্রভৃতি
আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আ পন রচনা প্রকাশ করে।
কিন্তু শুদ্দাত্র তাহাদের লেখার কাগজ চলিতে পারে না জানিরা তিনি
সম্পাদক হইরা আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন। ছুই এক
সংখ্যা "বালক" বাহির হইবার পর একবার ছুই একদিনের জন্ম দেওবারে
রাজনারারণ বাবুকে দেখিতে বাই। কলিকাভার কিরিবার সমর রাজের
গাড়িতে ভিড় ছিল; ভাল করিরা খুম ছুইভেছিল না,—ঠিক চোধের ক্রিপ্র

আলো ছলিতেছিল। মনে করিলাম যুম বখন হইবেই না তখন এই সুবােশে বালক-এর জন্ম একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প জাবিবার বার্থ চেকটার টানে গল্প আসির আসির পার্নিয়া পড়ির। স্বপ্ন দেখিলাম, কোন্ এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিত্র দেখিয়া একটি বালিকা অভ্যক্স করুণ ব্যাকুলভার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—বাবা, এ কি! এবে রক্ত! বালিকার এই কাভরভায় ভাহার বাপ অন্তরে ব্যখিত হইয়া অখচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে ভার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেকটা করিতেছে।—জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অভ্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরার্ত্ত মিশাইয়া "রাজর্ষি" গল্প মানে মাসে লিখিতে লিখিতে বালক-এ বাহির করিতে লাগিলাম।

তথনকার দিনগুলি নির্ভাবনার দিন ছিল। কি আমার জীবনে কি
আমার গছেপন্তে কোনোপ্রকার অভিপ্রায় আপনাকে একাগ্রভাবে প্রকাশ
করিতে চায় নাই। পথিকের দলে তথন বোগ দিই নাই, কেবল পথের
ধারের ঘরটাতে আমি বসিয়া থাকিতাম। পথ দিয়া নানা লোক নানা
কাজে চলিয়া যাইত, অন্নিম চাহিয়া দেখিতাম—এবং বর্ষা শরৎ বসস্ত দূর
প্রবাসের অতিথির মত অনাহূত আমার ঘরে আসিয়া বেলা কাটাইয়া দিত।—
কিন্তু শুধু কেবল শরৎ বসন্ত লইয়াই আমার কারবার ছিল না। আমার
ছোট ঘরটাতে কত অভ্নত মানুষ যে মাঝেমাঝে দেখা করিতে আসিত ভাহার
আর সীমা নাই; তাহারা বেন নোভর-ছেঁড়া নৌকা—কোনো ভাহাদের প্ররোজ
কান নাই কেবল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। উহারই মধ্যে ছুই একজন লক্ষীছাড়া
বিনা পরিশ্রমে আমার ঘারা অভাবপুরণ করিয়া লইবার জন্ম নানা ছল করিয়া
আমার কাছে আসিত। কিন্তু আমাকে কাঁকি দিতে কোনে। কৌশলেরই
প্রয়োজন ছিল না—তথন আমার সংসারভার লঘু ছিল এবং বঞ্চনাকে বন্ধনা
বিলিয়াই চিনিভাম না। আমি অনেক ছাত্রকে দীর্ঘকাল গড়িবার বেডন দিরাছী
বিহাদের পক্ষে বেডন নিশ্রম্যাক্ষম এবং পঞ্চাটার প্রথম হক্তে শেষ পর্যাক্ষী

আমধ্যায়। একবার এক লখা চুলওয়ালা ছেলে ভাহার কাল্লনিক ভাগনীর এক ভিটি আনিয়া আমার কাছে দিল। তাঁছাতে তিনি তাঁছারই মত কাল্রনিক এক বিমান্তার অভ্যাচারে পীড়িত এই সহোদরটিকে আমার হল্ডে সমর্পণ করিভেছেম। ইহার মধ্যে কেবল এই সহোদরটিই কাল্লনিক নহে ভাহার নিশ্চর প্রমাণ পাইলাম। কিন্তু বে পাথী উভিতে শেখে নাই ভাহার প্রভি অভ্যন্ত ভাগৰাগ করিয়া বন্দুক লক্ষ্য করা বেমন অনাবশ্যক--ভগিনীর চিঠিও আমার পক্ষে ভেমনি বাহুল্য ছিল। একবার একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল সে বি-এ পড়িতেছে কিন্তু মাধার ব্যামোতে পরীক্ষা দেওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইরাছে। শুনিরা আমি উলিগ্ন ছইলাম কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্যারই ন্যায় ডাক্টোরিবিদ্যাতেও আমার পারদর্শিতা ছিল না স্রভরাং কি উপায়ে তাহাকে আশ্বন্ত করিৰ ভাষিয়া পাইলাম না। সে বলিল, স্বপ্নে দেখিয়াছি পূর্বকল্মে আপনার স্ত্রী আমার মাড়া ছিলেন আঁহার পাদোদক ৰাইলেই আমার আরোগ্যলাভ হইবে। বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, আপনি বোধহয় এ সমস্ত विश्वाम करबन ना। जामि विनाम, जामि विश्वाम नार्हे করিলাম, তোমার রোগ বদি সারে ভ সারুক। জ্রীর পাদোদক বলিয়া একটা कल ठालारेग्रा मिलाम । थारेग्रा त्न काल्ठर्ग छेशकात त्वाध कतिल । क्रम অভিব্যক্তির পর্যায়ে কল হইতে অভি সহজে লে অলে আসিরা উত্তীর্ণ হইল। क्राय जामात परतत এको। जाम व्यक्षिकात कतिया बक्तवास्त्रविभारक छाकावेस ৰে ভাষাক খাওৱাইডে লাগিল ৷ সামি সদকোচে সেই ধুমান্তৰ বৰ ছাজিয়া विमाम। क्राप्तरे पाकास पून कराकृषि घटनात न्मस्त्रेक्करा क्षमान स्टेस्ड লাগিল ডাহার অন্য যে ব্যাধি থাক্ মন্তিকের তুর্বলভা ছিল না। ইবার পরে পূর্বজন্মের সম্ভানদিগকে বিশিক্ত প্রমাণ ব্যতীভ বিখাস করা আবার পক্ষেত ক্ষত্রিন বইরা উঠিল। দেখিলাম এ সক্ষে আনার খ্যান্তি ব্যাপ্ত হইরা পঞ্জি রাছে। এক্রিন চিটি পাইলাম আমার গরুত্বের একটি কন্যাসস্কার্ণ रप्राणनांचित्र सन्तः स्नानात्र शासन्त्राचित्री वहेत्रारहनः **अहे**नाहनः वरेषा गाँकि शेलिए प्रवेश, शूनक्रिक करेषा प्रश्न प्राथ शास्त्राक्कि: क्रिक

<del>গভলম্মের কন্যাদার কোনোমডেই আমি গ্রহণ করিতে সমত হাঁহ-</del> লাম না।

এদিকে শ্রীশচন্দ্র মন্ত্র্মদার মহাশরের সঙ্গে আমার বন্ধুৰ জমিয়া উঠিরাছে।
দদ্ধার সময় প্রায় আমার সেই ঘরের কোণে তিনি এবং প্রিয়বাবু আসিরা
ভূতিতেন। গানে এবং সাহিত্যালোচনার রাভ হইরা বাইত। কোনো
কোনো দিন, দিনও এমনি করিয়া কাটিত। আসল কথা, মাসুবের "আর্মি"
বলিযা পদার্থিটা যথন নানাদিক হইতে প্রবল ও পরিপুক্ট হইয়া না ওঠে তথন
বেমন ভাহার জীবনটা বিনা ব্যাঘাতে শরতের মেধের মত ভাসিয়া চলিয়া বার
আমার তথন সেইরূপ অবস্থা।

### বঙ্কিমচন্দ্র।

এই সমরে বহিমবাবুর সঙ্গে আমার আলাপের সূত্রপাত হর। তাঁহাকে প্রথম বথন দেখি সে অনেক দিনের কথা। তথন কলিকাতা বিশ্ববিভালয়ের প্রাভন ছাত্রেরা মিলিয়া একটি বার্ষিক সম্মিলনী স্থাপন করিরাছিলেন। চন্দ্রনাথ বস্থ মহালয় তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বোধকরি তিনি আশা করিরাছিলেন কোনো এক দূর ভবিব্যতে আমিও তাঁহাদের এই সম্মিলনীতে অধিকার লাভ করিতে পারিব—সেই ভরসায়, আমাকেও মিলন্মানে কি একটা কবিতা পড়িবার ভাল দিয়াছিলেন। তথন তাঁহার-বুরা বয়ন ছিল। বনে আছে, কোনো জর্মান বোদ্ধ কবির মুদ্ধকবিতার ইংরেজি তর্মনা তিনি সেধানে বলং পড়িবেন এইরূপ সংকর করিয়া পুব উৎসাহের সহিত আমানেমের বাড়িতে সেগুলি জার্ত্তি করিয়াছিলেন। কবিবীরের বামপার্থের ওর্মেনীর সিলনী ভরবারীর প্রতি তাঁহার প্রেমোচছাসগীতি বে একদিন চন্দ্রনাথ বার্ব বিলা ইহাতে পার্মকের। ব্রিবেন বে, কেবল নে এক মবরে ক্রান্থা বাবু বুবক ছিলেন ভালা নহে ভবনকার সমরটাই কিছু অভরক্ষ ছিল।

নেই দ্মিলনসভার ভিড়ের মধ্যে খুরিডে খুরিডে নানা লোকের নর্ডে মনিং এনন একজনকে দেখিয়াস বিধি বক্তব্য হাতে খুডা —বাঁহাকে আঁচ পাঁচজনের সঙ্গে মিশাইরা ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি দীর্ঘকার পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃশ্য ভেজ দেখিলাম যে তাঁহার পরিচয় জানিবার কোতৃহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এভ লোকের মধ্যে কেবলমাত্র, তিনি কে, ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। বখন উত্তরে শুনিলাম তিনিই বিশ্বমবাবু, তখন বড় বিশ্বয় জানিল। লেখা পড়িরা এছদিন বাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিভাম চেহারাভেও ভাঁহার বিশিক্টভার যে এমন একটি নিশ্চিভ পরিচয় আছে সে কথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বিজ্ঞমবাবুর খড়গনাসার, ভাঁহার চাপা ঠোঁটে ভাঁহার তীক্ষদৃষ্টিভে ভারি একটা প্রবলভার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর ছই হাভ বন্ধ করিয়া ভিনি যেন সকলের নিকট হইভে পৃথক্ হইয়া চলিভেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন ভাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটেই সর্ববাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার কোথে ঠেকিয়াছিল। ভাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব ভাহা নহে ভাঁহার ললাটে যেন একটি অদুশ্য রাজভিলক পরানো ছিল।

এইখানে একটি ছোট ঘটনা ঘটিল তাহার ছবিটি আমার মনে মুক্রিড
ছইয়া গিয়াছে। একটি ঘরে একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বদেশ সম্বন্ধে তাঁহার
কয়েকটি স্বরুচিত শ্লোক পড়িয়া শ্রোভাদের কাছে তাহার বাংলা ব্যাখ্যা
করিডেছিলেন। বন্ধিম বাবু ঘরে চুকিয়া এক প্রান্তে দাঁড়াইলেন। পণ্ডিতের
কবিতার একস্থলে, অল্লীল নহে, কিস্তু, ইতর একটি উপমাছিল। পণ্ডিতের
কবিতার একস্থলে, অল্লীল নহে, কিস্তু, ইতর একটি উপমাছিল। পণ্ডিতের
কবিতার একস্থলে, অল্লীল নহে, কিস্তু, ইতর একটি উপমাছিল। পণ্ডিতেন
কবিতার একস্থলে, অল্লীল নহে, কিস্তু, ইতর একটি উপমাছিল। পণ্ডিতেন
কহাশয় বেমন সেটিকে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন অমনি বন্ধিম বাবু হাও
দিয়া মুখ চাপিয়া ভাড়াভাড়ি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দর্মার
কাছ হইতে তাঁহার সেই দোড়িয়া পালানোর দৃশ্যটা বেন আমি চোধে দেখিছে
গাইতেছি।

ভাষার পরে অনেকবার ভাঁষাকে দেখিতে ইচ্ছা হইরাছে কিন্তু উপলব্দ বটে নাই। অবশেষে একবার, যথন হাওড়ার তিনি ডেপুটি মাজিট্রেট ছিলেন, ভখন সেধানে ভাঁষার বাসার সাহস করিয়া দেখা করিতে গিরাছিলাম। দেখা মইল, যথাসাধ্য জালাপ করিবারও চেক্টা করিলাম, কিন্তু কিরিলা আমিনাই সময় মনের মধ্যে বেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। জর্মাৎ জামি বে নিতাস্তই অর্ন্বাচীন সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম এমন করিরা বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভাল করি নাই।

ভাহার পরে বয়সে আরো কিছু বড় হইয়াছি: সে সময়কার লেখকদলের মধ্যে সকলের কনিষ্ঠ বলিয়া একটা আসন পাইয়াছি--কিন্তু সে আসনটা কিরূপ, ও কোন্থানে পড়িবে তাহা ঠিকমত স্থির হইতেছিল না :—ক্রমে ক্রমে যে একটু থ্যাতি পাইতেছিলাম তাহার মধ্যে যথেষ্ট বিধা ও অনেকটা পরিমাণে অবজ্ঞা জড়িত হইয়া ছিল: তথনকার দিনে আমাদের লেখকদের একটা করিয়া বিলাভী ডাকনাম ছিল, কেহ ছিলেন বাংলার বায়রন, কেহ এমার্সন, কেছ আর কিছু: আমাকে তথন কেহ কেহ শেলি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন—সেটা শেলির পক্ষে অপমান এবং আমার পক্ষে উপহাসম্বরূপ ছিল: তখন আমি কলভাষার কবি বলিয়া উপাধি পাইয়াছি; তখন বিভাও ছিলনা জীবনের অভিজ্ঞতাও ছিল অল্ল. তাই গদ্য পদ্য যাহা লিখিতাম তাহার মধ্যে বস্তু বেটুকু ছিল ভাবুকতা ছিল ভাহার চেয়ে বেশি, স্থতরাং ভাহাকে ভাল বলিভে গেলেও জ্বোর দিয়া প্রশংসা করা যাইত না। তথন আমার বেশভূকা ব্যবহারেও সেই অর্দ্ধক্ষ্টভার পরিচয় যথেষ্ট ছিল; চুল ছিল বড় বড় এবং ভাবগাতকেও কবিছের একটা ভুরীয় রকমের সৌধিনতা প্রকাশ পাইভ; অত্যন্তই থাপছাড়া হইয়াছি গাম, বেশ সহজ মামুষের প্রশস্ত প্রচলিত আচার-আচরণের মধ্যে গিয়া পৌছিয়া সকলের সঙ্গে স্থসঙ্গত হইয়া উঠিতে পারি নাই 🗗

এই সময়ে অক্ষয় সরকার মহাশয় "নবজীবন" মাসিকপত্র বাহির করিয়া-ছেন—আমিও ভাহাতে চুটা একটা লেখা দিয়াছি।

বিশ্বনার তথন বঙ্গদর্শনের পালা শেষ করিয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইরা<sup>2</sup> হেন। প্রচার বাহির হইডেছে। আমিও তথন প্রচার-এ একটি গান ও কোনো বৈশ্বব পদ অবলম্বন করিয়া একটি গদ্য ভাবোক্ষাস প্রকাশ করিয়াছ।

और नगरत किया रेरातरे किंदू शूर्व रहेए जामि विदेश बांवूत कार्ष्ट

জাবার একবার সাহস করিয়া যাভায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তথ্য
তিনি ভবানীচরণ দত্তর দ্রীটে বাস করিতেন। বিশ্বনবাবর কাছে বাইভাম
বটে কিন্তু বেশি কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তথন শুনিবার বরস,
কথা বলিবার বরস নহে। ইচ্ছা করিত আলাপ ক্রমিয়া উঠুক কিন্তু সঙ্গোচে
কথা সরিত না। এক একদিন দেখিভাম সঞ্জীব বাবু তাকিয়া অধিকার
করিয়া গ দাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে বড় খুসি হইভাম। তিনি আলাপী
লোক ছিলেন। গল্ল করায় তাঁহার আনন্দ ছিল এবং তাঁহার মুখে পর্ম
ভানিতেও আনন্দ হইত। যাঁহারা তাঁহার প্রবন্ধ পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চরই
ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন যে সে লেখাগুলি কথা কহার অজন্ম আনন্দবেগেই
লিখিত—হাপার অক্ষরে আসর জমাইয়া যাওয়া; এই ক্রমভাটি অভি অর
লোকেরই আছে; ভাহার পরে সেই মুখে বলার ক্রমভাটিকে লেখার মথেও
ভেমনি অবাধে প্রকাশ করিবার শক্তি আরো কম লোকের দেখিতে পাওয়া
বার।

এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্ক চুড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদর ঘটে।
বিশ্বিম বাবুর মূথেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিগাম। আমার মনে হইতেহে
প্রথমটা বিশ্বিম বাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া
দেন। সেই সময়ে হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার
কোলীন্য প্রমাণ করিবার বে অভ্যুত চেক্টা করিয়াছিল তাহা দেখিতে দেখিতে
চারিদিকে হড়াইরা পড়িল। ইতিপূর্কে দীর্ঘকাল ধরিয়া থিয়সফিই আমাদের
দেশে এই আন্দোলনের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়া রাথিয়াছিল।

কিন্তু ৰন্ধিম বাবু যে ইছার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন ভাষা মহে। ভাঁছার প্রচার পত্রে ভিনি যে ধর্মাব্যাখ্যা করিভেছিলেন ভাষার উপরে ভর্কচুড়ামদির ছায়া পড়ে নাই, কারণ ভাছা একেবারেই অসম্ভব ছিল।

আদি তথন আমার কোণ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িতেছিলাম আমার তথনকার এই আন্দোলনকালের লেখাগুলিতে ভাহার পরিচয় আছে। ভাষার কতক বা ব্যুসকাব্যে, কতক বা কোতুরুলাট্যে, কতক বা তথনকার স্ক্রীক্ষী কাগজে পত্রআকারে বাঁহির হইয়াছিল। ভাবাবেশের কুহক কাটাইয়া ভবন মল্লভূমিতে আসিয়া ভাল ঠুকিতে আরম্ভ করিয়াছি।

সেই লড়ায়ের উত্তেজনার মধ্যে বিশ্বমবাবুর সঙ্গেও আমার একটা বিরোধর থার স্থান্তি ইইয়াছিল। তথনকার ভারতী ও প্রচার-এ তাহার ইতিহাস রহিয়াছে তাহার বিস্তারিভ আলোচনা এখানে অনাবশ্যক। এই বিরোধের অবসানে বিশ্বমবাবু আমাকে যে একথানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার তুর্ভাগ্য-ক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পা ইতেন বিশ্বমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্রমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া কেলিয়াছিলেন।

### জাহাজের খোল।

কাগব্দে কি একটা বিজ্ঞাপন দেখিরা একদিন মধ্যাছে জ্যোতিদাক্ষ নিলামে গিরা ফিরিরা আসিরা থবর দিলেন যে তিনি সাত হাজার টাকা দিরা একটা জাহাজের খোল কিনিয়াছেন। এখন ইহার উপরে এঞ্জিন জুড়িয়া কামরা তৈরি করিয়া একটা পুরা জাহাজ নির্মাণ করিতে হইবে!

দেশের লোকেরা কলম চালার, রসনা চালায় কিন্তু জাহাজ চালার না, বোধ করি এই ক্লোভ তাঁহার মনে ছিল। দেশে দেশালাই কাঠি স্বালাইবার জন্য তিনি একদিন চেষ্টা করিয়াছিলেন দেশালাই কাঠি স্বনেক ঘর্ষণেও স্বলেনাই; দেশে তাঁতের কল চালাইবার জন্যও তাঁহার উৎসাহ ছিল কিন্তু সেই তাঁতের কল একটিমাত্র গামছা প্রসব করিয়া তাহার পর হইতে স্তক্ষ হইরা আছে। তাহার পরে স্বদেশী চেফ্টায় জাহাজ চালাইবার জন্য তিনি হঠাৎ একটা শূন্য খোল কিনিলেন সে খোল একদা ভর্তি হইয়া উঠিল, শুণু কেবল এঞ্জিনে এবং কামরায় নহে, ঋণে এবং সর্ববনাশে। কিন্তু তবু একখা স্বনের রাখিতে হইবে এই সকল চেফ্টার ক্ষতি বাহা, সে একলা তিনিই স্বীকার করিয়াছেন আর ইহার লাভ যাহা তাহা নিশ্চরই এখনো তাঁহার দেশের খাতার জনা হইয়া আছে। পৃথিবীতে এইরূপ বেহিনাবী অব্যবনায়ী লোকেরাই

লেশের কর্মকেত্রের উপর দিয়া বারম্বার নিফল অধ্যুবসায়ের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকেন; সে বন্যা হঠাৎ আসে এবং হঠাৎ চলিয়া যায়, কিন্তু তাহা স্তরে স্তরে যে পলি রাখিরা চলে তাহাতেই দেশের মাটিকে প্রাণপূর্ণ করিয়া জোলে—তাহার পর কসলের দিন যথন আসে তথন তাঁহাদের কথা কাহারও মনে থাকে না বটে কিন্তু সমস্ত জীবন বাঁহারা ক্ষতিবহন করিয়াই আসিয়াছেন মৃত্যুর পরবর্তী এই ক্ষতিটুকুও তাঁহারা অনায়াসে স্বীকার করিতে পারিবেন।

একদিকে বিলাভী কোম্পানী আর একদিকে তিনি একলা—এই তুই পক্ষেবাণিজ্য-নৌযুদ্ধ ক্রমণই কিরূপ প্রচণ্ড হইয়া উঠিল তাহা খুলনা বরিশালের লোকেরা এখনো বোধ করি স্মরণ করিতে পারিবেন। প্রতিযোগিতার জাড়নার জাহাজের পর জাহাজ তৈরি হইল, ক্ষতির পর ক্ষতি বাড়িতে লাগিল, এবং আয়ের অন্ধ ক্রমণই ক্ষীণ হইতে হইতে টিকিটের মূল্যের উপসর্গতা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গেল,—বরিশাল খুলনার স্থীমার লাইনে সত্যযুগ আবির্ভাবের উপক্রম হইল। যাত্রীরা যে কেবল বিনাভাড়ায় যাতায়াত স্থরুক করিল ভাহা নহে, তাহারা বিনা মূল্যে মিন্টান্ন থাইতে আরম্ভ করিল। ইহার উপরে বরিশালের ভলন্টিয়ারের দল স্থদেশী কীর্ত্তন গাহিয়া কোমর বাঁধিয়া যাত্রী সংগ্রহে লাগিয়া গেল। স্থতরাং জাহাজে যাত্রীর অভাব হইল না কিন্তু আর সকল প্রকার অভাবই বাড়িল বই কমিল না। অঙ্কশাক্রের মধ্যে স্বদেশ-ছিভৈবিতার উৎসাহ প্রবেশ করিবার পথ পায় না ;—কীর্ত্তন যতই জমুক, উত্তেজনা যতই বাড়্ক, গণিত আপনার নামতা ভুলিতে পারিল না—প্রতরাং জিন-ত্রিক্থে-নয় ঠিক তালে তালে কড়িঙের মত লাফ দিতে দিতে ঋণের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অব্যবদায়ী ভাবুক মানুবের একটা কুগ্রহ এই যে, লোকেরা তাঁছাদিগকে ভাঙি সহজেই চিনিতে পারে কিন্তু তাঁহারা লোক চিনিতে পারেন না; অথচ তাঁহারা বৈ চেনেন না এইটুকুমাত্র শিথিতে তাঁহাদের বিস্তর থরচ এবং ভভো-ধিক বিশম্ব হয় এবং সেই শিক্ষা কাজে লাগানো তাঁহাদের দারা ইহজীবনেও বটে লা। বাজীরা বধন বিনামূল্যে মিট্টাল খাইতেছিল ভখন জ্যোভিদাদার্ল্য

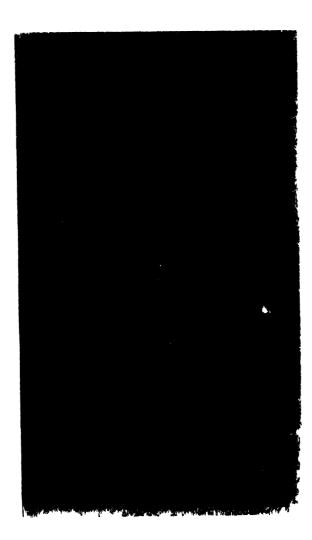

কর্মচারীরা যে তপস্থীর মত উপবাস করিতেছিল এমন কোনো কক্ষণ দেখা যায় নাই, অতএব যাত্রীদের জন্যও জলযোগের ব্যবস্থা ছিল কর্মচারীরাও বঞ্চিত হয় নাই, কিন্তু সকলের চেয়ে মহত্তম লাভ রহিল জ্যোতিদাদার—বে তাঁহার এই সর্বস্থ-কভিস্থীকার।

তথন খুলনা বরিশালের নদীপথে প্রতিদিনের এই জয়পরাজয়ের সংবাদ আলোচনায় আর্মাদের উত্তেজনার অন্ত ছিল না। অবশেষে একদিন খবর আসিল তাঁহার স্বদেশী নামক জাহাজ হাবড়ার ব্রিজে ঠেকিয়া ভূবিয়াছে। এইরূপে যথন তিনি তাঁহার নিজের সাধ্যের সীমা একেবারে সম্পূর্ণ অতিক্রম করিলেন, নিজের পক্ষে কিছুই আর বাকি রাখিলেন না তথনি তাঁহার ব্যবহা বন্ধ হইরা গেল।

## মৃত্যুশোক।

ইতিমধ্যে বাড়িতে পরে পরে কয়েকটি মৃত্যুঘটনা ঘটিল। ইতিপূর্বের মৃত্যুক্তে আমি কোনোদিন প্রত্যক্ষ করি নাই। মার বধন মৃত্যু হয় আমার তধন বয়য় অয়। অনেকদিন ইইতে তিনি রোগে ভূগিতেছিলেন, কখন বে তাঁহার জীবনসকট উপস্থিত ইইয়াছিল তাহা জানিতেও পাই নাই। এতদিন পর্যান্ত বে ঘরে আমরা শুইতাম সেই ঘরেই সভয় শ্যায় মা শুইতেন। কিন্তু তাঁহার রোগের সময় একবার কিছুদিন তাঁহাকে বোটে করিয়া গলায় বেড়াইতে লইয় বাওয়া হয়—তাহার পরে বাড়িতে ফিরিয়া তিনি অন্তঃপুরের তেতালার ঘরে থাকিতেন। বে রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হয় আমরা তখন মুমাইতেছিলাম, তথম কত রাত্রি জানি না একজন পুরাতন দাসা আমাদের ঘরে ছুটিয়া আসিয় ঠীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওরে তোদের কি সর্ববনাল হলরে!" তথিবি বি ঠাকুরাণী তাড়াতাড়ি তাহাকে ভংগনা করিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহিয় করিয়া লইয়া গোলেন—পাছে গভীর রাত্রে আচম্কা আমাদের মনে শুরুত্তর আঘাত লাগে এই আলয়া তাঁহার ছিল। ন্তিরিক্ত প্রনীপে অন্পান্ট আলোকে স্প্রাত্রের জন্য আগিয়া উঠিয়া হঠাৎ বুক্টা স্বাত্রিয়া গেল কিছু কি হইয়ার্টে

ভাল করিয়া বৃবিতেই পারিলাম না। প্রভাতে উঠিয়া বধন মার মৃত্যুসংবাদ শুনিলাম তথনো দে কথাটার অর্থ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বাহি-রের বারান্দার আসিয়া দেখিলাম তাঁহার স্থ্যক্তিত দেহ প্রান্ধণে থাটের উপরে শরান। কিন্তু মৃত্যু বে ভরঙ্কর, সে দেহে ভাহার কোনো প্রমাণ ছিল না;
—সেদিন প্রভাতের আলোকে মৃত্যুর যে রূপ দেখিলাম ভাহা স্থস্থপ্রির মতই প্রশান্ত ও মনোহর। জাঁবন হইতে জীবনাস্তের বিচ্ছেদ স্পষ্ট করিয়া চোপে পড়িল না। কেবল যথন তাঁহার দেহ বহন করিয়া বাড়ির সদর দরজান্ধ বাহিরে লইয়া গেল এবং আমরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্মণানে চলিলাম তথনি শোকের সমস্ত ঝড় যেন একেবারে এক দম্কায় আসিয়া মনের ভিতরটান্ডে এই একটা হাহাকার তুলিয়া দিল যে, এই বাড়ের এই দরজা দিয়া মা আর এক্দিনও তাঁহার নিজের এই চিরজীবনের ঘরকর্নার মধ্যে আপনার আসলটিতে আসিয়া বসিবেন না। বেলা হইল, শ্মণান হইতে ফিরিয়া আসিলাম; শ্মলির মোড়ে আসিয়া ভেতালায় শিতার ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তিনি ভধনো তাঁহার ঘরের সম্মূর্থের বারান্দায় স্তব্ধ হইয়া উপাসনায় বসিয়া আছেন র

বাড়িতে যিনি কনিষ্ঠা বধু ছিলেন তিনিই মাতৃহীন বালকদের ভার লইলেন। তিনিই আমাদিগকে থাওয়াইর। পরাইরা সর্বাদা কাছে টানিরা, আমাদের বে কোনো অভাব ঘটিরাছে তাহা ভুগাইরা রাখিবার জন্য দিনরাত্রি চেষ্টা করি-লেন। বে ক্তি পূরণ হইবে না, বে বিচ্ছেদের প্রতিকার নাই তাহাকে ভূলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটা প্রধান জঙ্গ;—শিশুকালে সেই প্রাণশক্তি নবীন ও প্রবান থাকে, তথন সে কোনো আঘাতকে গভীরভাবে গ্রহণ করে না, স্থারীরেধার আঁকিরা রাথে না। এই জন্য জীবনে প্রথম যে মৃত্যু কালো ছারা কেলিয়া প্রবেশ করিল, তাহা আগনার কালিমাকে চিরন্তন না করিরা ছারার মন্তই একদিন নিঃশক্ষণদে চলিরা গেল। ইহার পরে বড় হইলে বথন ক্ষত্ত প্রভাতে একমুঠা জনভিক্ট নোটা মোটা বেলফুল চালরের প্রান্তে বাঁধিরা ক্যাপার মত বেড়াইতার—তথন সেই কোনল চিক্ল কুড়িওলি ললাকের ক্রান্তর ক্রান্তর ক্রান্তর আন্তিরিনই আমার মারের ক্রম্ব আনুসভিল কলে পার্টিক ক্রম্ব

লামি স্পান্ধই দেখিতে পাইতাম যে স্পাৰ্শ সেই স্থান্দর আঙুলের আসার ছিল সেই স্পাৰ্শই প্রতিদিন এই বেলফুলগুলির সংখ্য নির্দান হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে; জগতে তাহার আর অন্ত নাই—তা আমরা ভুলিই, আর মনে রাখি।

কিন্তু আমার চিকিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে বে পরিচয় ছইল ভাহা দ্বায়ী পরিচয়। তাহা তাহার পরবর্তী প্রত্যেক বিচ্ছেদশোকের সঙ্গে মিলিয় অশ্রুর মালা দীর্ব করিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে। শিশুবয়সের লঘু জীবন বড় বড় মৃত্যুকেও অনায়াসেই পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া বায়—কিন্তু অধিক বয়সে মৃত্যুকে অত সহজে কাঁকি দিয়া এড়াইয়া চলিবার পথ নাই। তাই সেদিনকার সমস্ত হঃসহ আঘাত বুক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

জীবনের মধ্যে কোথাও যে কিছুমাত্র ফাঁক আছে তাহা তথন জানিভাষ
না; সমস্তই হাসিকাল্লায় একেবারে নিরেট করিয়া বোনা। তাহাকে অভিক্রম
করিয়া আর কিছুই দেখা যাইত না, তাই তাহাকে একেবারে চরম করিয়াই
গ্রহণ করিয়াছিলাম। এমন সময় কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই অভ্যক্ত
প্রভাক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যথন এক মৃহুর্ত্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল
ভখন মনটার মধ্যে সে কি ধাঁধাই লাগিয়া গেল! চারিদিকে গাছপালা মাটি
জল চক্রসূর্য্য প্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যেরই মত বিরাক্ত করিতেছে অথক
ভাহাদেরই মাঝগানে তাহাদেরই মত যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমন কি, দেহ
প্রাণ জন্ম মনের সহস্রবিধ স্পর্শের ছারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেরেই
কেশী সত্য করিয়াই অসুভব করিভাম সেই নিকটের মানুষ বর্থন এত সকলে
এক নিমিবে স্বপ্লের মত মিলাইরা গেল তথন সমস্ত জগতের দিকে চাহিল্লা
মনে হইতে লাগিল এ কি অভুত আল্পণ্ডন! যাহা আছে এবং বাহা রহিল
লা, এই উভ্যেরর মধ্যে কোনোমতে মিল করিব কেনন করিয়া!

জীবনের এই রন্ধুটির ভিতর দিয়া বে একটা জতলক্ষণ ব্যক্ষার প্রকাণ পিত হইরা পড়িল তাহাই আমাকে দিনরাত্রি জাকর্ষণ করিতে লাগিল। জানি মুরিরা কিরিয়া কেবল সেইখানে জাসিরা দাঁড়াই, সেই অর্কারের নিকেই জাকাই একং খুঁজিতে থাকি বাহা কেল ভাহার পরিকর্ত্তে কি আছে। স্ব্য- "ভাকে মানুষ কোনোমতেই অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারে না। বাছা নাই তাহাই মিথ্যা—বাহা মিথ্যা তাহা নাই। এই জ্বন্থাই বাহা দেখিছেছিনা, তাহার মধ্যে দেখিবার চেফা, বাহা পাইতেছি না ভাহার মধ্যেই পাইবার সন্ধান কিছুতেই থামিতে চায় না। চারা গাছকে অন্ধকার বেড়ার মধ্যে ঘিরিয়া রাখিলে ভাহার সমস্ত চেফা যেমন সেই অন্ধকারকে কোনোমতে ছাড়াইয়া আলোকে মাথা তুলিবার জন্য পদাঙ্গুলিতে ভর করিয়া যথাসম্ভব থাড়া হইয়া উঠিতে থাকে—তেমনি, মৃত্যু যথন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই"- অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তথন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র তুংসাধ্য চেফায় ভাহারই ভিতর দিয়া কেবলি "আছে"-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অভিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যথন দেখা বায়না তথন তাহার মত তুংথ আর কি আছে!

তবু এই ত্বঃসহ ত্বঃথের ভিতর দিয়া আমার মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে একটা আকস্মিক আনন্দের হাওয়া বহিতে লাগিল, তাহাতে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হইতাম। জীবন যে একেবারে অবিচলিত নিশ্চিত নহে এই ত্বঃথের সংবাদেই মনের ভার লঘু হইয়া গেল। আমরা যে নিশ্চল সত্যের পাথরে গাঁথা দেয়ালের মধ্যে চিরদিনের কয়েদা নহি এই চিস্তায় আমি ভিতরে ভিতরে উল্লাস বোধ করিতে লাগিলাম। যাহাকে ধরিয়াছিলাম তাহাকে ছাড়িতেই হইল এইটাকে ক্ষতির দিক দিয়া দেথিয়া যেমন বেদনা পাইলাম তেমনি সেইক্ষণেই ইহাকে মুক্তির দিক দিয়া দেথিয়া একটা উদার শান্তি বোধ করিলাম। সংসাবের বিশ্ব্যাপী অতি বিপুল ভার জীবনমৃত্যুর হরণপূরণে আপনাকে আপনি সহজেই নিয়মিত করিয়া চারিদিকে কেবলি প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, সে ভার বন্ধ হইয়া কাহাকেও কোনোখানে চাপিয়া রাথিয়া দিবেনা—একেশ্বর জীবনের দৌরায়্য কাহাকেও বহন করিতে হইবে না—এই কথাটা একটা আশ্চর্য্য নুতন সত্যের মত আমি সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলাম।

সেই বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য আরও গভীররূপে রম্পীদ হইয়া উঠিয়াছিল। কিছু দিনের জন্য ক্লীবনের প্রতি আমার ক্ষম আক্ষিত্র একেবারেই চলিয়া গিয়াছিল বলিয়াই চারিদিকে আলোকিত নীল জ্যুকালের মধ্যে গাছপালার আন্দোলন আমার অশ্রুখেতি চক্ষে ভারি একটি মাধুরী বর্ষণ করিত। জ্বগৎকে সম্পূর্ণ করিয়া এবং স্থান্দর করিয়া দেখিবার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন মৃত্যু সেই দূরত্ব ঘটাইয়া দিয়াছিল। আমি নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়া মরণের বৃহৎ পটভূমিকার উপর সংসারের ছবিটি দেখিলাম এবং জানিলাম তাহা বড় মনোহর।

সেই সময়ে আবার কিছুকালের জন্য আমার একটা স্প্রিছাড়া রকমের মনের ভাব ও বাহিরের আচরণ দেখা দিয়াছিল। সংসারের লোকলোকিকভাকে নিরতিশয় সভ্যপদার্থের মত মনে করিয়া তাহাকে সদাসর্ববদা মানিয়া চলিতে আমার হাসি পাইত। সে সমস্ত যেন আমার গায়েই ঠেকিত না। কে আমাকে কি মনে করিবে কিছুদিন এ দায় আমার মনে একেবারেই ছিল না। ধুতির উপর গায়ে কেবল একটা মোটা চাদর এবং পায়ে একজোড়া চটি পরিয়া কতদিন থ্যাকারের বাড়িতে বই কিনিতে গিয়াছি। আহারের ব্যবস্থাটাও অনেক অংশে থাপছাড়া ছিল। কিছুকাল ধরিয়া আমার শয়ন ছিল র্স্থি বাদল শীতেও তেতালায় বাহিরের বারান্দায়; সেথানে আকাশের তারার সঙ্গে আমার চোথোচোথি হইতে পারিত এবং ভোরের আলোর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের বিলম্ব হইত না।

এসমন্ত যে বৈরাগ্যের কৃচ্ছুসাধন তাহা একেবারেই নহে। এ যেন আমার একটা ছুটির পালা, সংসারের বেত হাতে গুরুমহাশয়কে যথন নিতাস্ত একটা ফাঁকি বলিয়া মনে হইল তথন পাঠশালার প্রত্যেক ছোট ছোট শাসনও এড়াইয়া মুক্তির আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলাম। একদিন সকালে ঘুম হইতে জাগিয়াই যদি দেখি পৃথিবীর ভারাকর্ষণটা একেবারে অর্জেক কমিয়া গিয়াছে ভাহা হইলে কি আর সরকারী রাস্তা বাহিয়া সাবধানে চলিতে ইচ্ছা করে? নিশ্চয়ই তাহা হইলে হ্যারিসন রোডের চারতলা পাঁচতলা বাড়িগুলা বিনা কারণেই লাফ দিয়া ডিঙাইয়া চলি, এবং ময়দানে হাওয়া থাইবার সময় বর্দি শাসনে অক্টর্গনি মৃতুমেন্টটা আসিয়া প্রড়ে ভাহা হইলে ঐটুকুথানি পাশ

কাটাইভেও প্রবৃত্তি হয় না, বাঁ করিয়া তাহাকে লজ্জ্বন করিয়া পার হইয়া যাই।

শামারও সেই দশা ঘটিরাছিল—পায়ের নীচে হইতে জীবনের টান কমিয়া

ৰাইভেই আমি বাঁধা রাস্তা এ কেবারে ছাডিয়া দিবার জো করিয়াছিলাম।

বাড়ির ছাদে একলা গভাঁর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোনো একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বঙ্গপভাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণঘারের উপরে আঁক পাড়া কোনো একটা অক্ষর কিন্ধা একটা চিক্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মত ছইহাত বুলাইয়া ফিরিডাম। আবার সকাল বেলায় যথন আমার সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তথন চোথ মেলিয়াই দেখিতাম আমার মনের চারি-দিকের আবরণ যেন স্বক্ত হইয়া আসিয়াছে; কুয়ালা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে জীবনলোকের প্রসারিত ছবিশানি স্থামার চোথে তেমনি শিলিরসিক্ত নবীন ও ফুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।

### বর্ষা ও শরৎ।

এক এক বৎসরে বিশেষ এক একটা গ্রহ রাজার পদ ও মন্ত্রীর পদ লাভ করে, পঞ্জিকার আরম্ভেই পশুপতি ও হৈমবতীর নিভূত আলাপে তাহার সংবাদ পাই। তেমনি দেখিতেছি জাবনের এক এক পর্য্যায়ে এক একটা ঋতু বিশেষ-ভাবে আধিপত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্যকালের দিকে যথন তাকাইরা দেখি ভখন সকলের চেয়ে স্পন্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি। বাজাসের বেগে জলের হাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিযা যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারিবৃড়ি কক্ষে একটা বড় ঝুড়িতে তরী তরকারী বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জল কাদা ভাঙিয়া আসিতেছে, আমি বিশাকারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর মনে পড়ে ইকুলে গিরাছি; দরমায় ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিয়াছে;—জপরাক্রে ঘনঘার মেঘের স্তুপে স্তুপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে;—দেখিতে দেখিতে দেখিতে দেখিতে ধারায় রুষ্টি নামিয়া আসিল: থাকিরা থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ভাক্ষর

শব্দ; আকাশটাকে যেন বিত্যুতের নথ দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত কান পাগ্লী ছি'ড়িয়া কাড়িয়া কেলিতেছে; বাতালের দমকার দরমার বেড়া ভাঙিয়া পড়িতে চার, অন্ধকারে ভাল করিয়া বইরের অক্ষর দেখা যায় না—পণ্ডিত মশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; বাহিরের ঝড় বাদলটার উপরেই ছুটাছুটি মাতামাভির বরাত দিয়া বন্ধ ছুটিতে বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা ছুলাইতে তুলাইতে মনটাকে ভেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দৌড় করাইতেছি। আরো মনে পড়ে প্রাবণের গভীর রাত্রি, খুমের কাঁকের মধ্য দিয়া ঘনর্ত্তির ঝমঝম শব্দ মনের ভিতরে ক্থির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জমাইরা ভুলিতেছে; একটু যেই যুম ভাঙিতেছে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি সকালেও যেন এই রৃত্তির বিরাম না হয় এবং বাহিরে গিয়া যেন দেখিতে পাই, আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপও আর জাগিয়ানাই।

কিন্তু আমি যে সময়কার কথা বলিভেছি সে সময়ের দিকে ভাকাইলে দেখিতে পাই তথন শরৎঋতৃ সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তথনকার জীবনটা আখিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যার—সেই শিশিরে ঝলমল করা সরস সবুজের উপর সোনা গলানো রোজের মধ্যে মনে পড়িভেছে দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া ভাহাতে যোগিয়া স্থর লাগাইয়া গুন গুন করিয়া গাহিয়া বেডাইভেছি—সেই শরভের সকালবেলার।

"আজি শরন্তভগনে প্রভাতস্বগনে কি জানি পরাণ কিবে চায়।"

বেলা বাড়িয়া চলিভেছে—বাড়ির ঘণ্টায় তুপুর বাজিয়া গেল—একটা মধ্যা-ছের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাডিয়া আছে, কাজ কর্ম্মের কোনো দাবীতে ্ কিছুমাত্র কান দিভেছি না; সেও শরভের দিনে।

> "হেলাফেলা সারাবেলা এ কি খেলা ভাগন মনে।"

মনে পড়ে ছুপুর বেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি আঁকার ংখাতা লইয়া ছবি আঁকিডেছি। সে বে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নবে---- সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন মনে খেলা করা। যেটুকু
মনের মধ্যে থাকিয়া গেল কিছুমাত্র আঁকা গেল না সেইটুকুই ছিল ভাছার
প্রধান অংশ। এদিকে সেই কর্ম্মহীন শরৎ-মধ্যাত্মের একটি সোনালিরঙের
মাদকভা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা সহরের সেই একটি সামান্য কুল্ল
অরকে পেয়ালার মত আগাগোড়া ভরিয়া তুলিভেছে। জানিনা কেন, আমার
ভখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে আকাশ যে আলোকের মধ্যে দেখিতে
পাইভেছি ভাহা এই শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চাষীদের ধান-পাকানো শরৎ ভেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ,—সে
আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা বোঝাই করা শরৎ—
আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি আঁকানো গল্প-বানানো
শরৎ।

সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি বে সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে বিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনা বাদ্য লইয়া মহা সমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোটির মধ্যে বে উৎসব, তাহা মামুষের। মেঘরোজের লীলাকে পশ্চাতে রাথিয়া স্থপত্থাধের আন্দোলন মর্ম্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকা-শের উপরে মামুষের অনিমেব দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রং মাথাইয়াছে, এবং বাভাসের সঙ্গে মামুষের হৃদয়ের আকাজ্জাবেগ নিঃখনিত হইয়া বহিতেছে।

আমার কবিতা এখন মানুষের ঘারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে ত একেবারে অবারিত প্রবেশের ব্যবস্থা নাই; মহলের পর মহল, ঘারের পর ঘার। পথে দাঁড়াইয়া কেবল বাতায়নের ভিতরকার দীপালোক টুকুমাত্র দেখিয়া কত-বার ফিরিতে হয়, শানাইয়ের বাঁশিতে ভৈরবীর তান দূর প্রাসাদের সিংহঘার হইতে কানে আসিয়া পৌঁছে। মনের সঙ্গে মনের আপোষ, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়া দেওয়া এবং নেওয়া। কেই সব বাধায় ঠেকিতে ঠেকিতে জীবনের নির্ধরধানা সুধারিত উচ্ছালে হাসিকার্যায় ফেনাইয়া উঠিয়া নৃত্য করিতে থাকে, পদে পদে আবর্ত ঘুরিরা ছুরিরা উঠে এবং তাহার গভিবিধির কোনো নিশ্চিত হিসাব পাওয়া যায় না।

"কড়ি ও কোমল" মানুষের জীবননিকেডনের সেই সম্মুথের রাস্তাটার দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্তসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জক্ত দরবার।

শ্মিরিতে চাহিনা আমি স্থন্দর ভুবনে, মাসুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই !" বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্র জীবনের এই পাল্পনিবেদন।

# শ্ৰীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী।

বিভীয়বার বিলাভ যাইবার জন্ম যথন যাত্রা করি তথন আশুর সঙ্গে জাহাজে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি কলিকাভা বিশ্ববিভালয়ে এম্ এ পাস করিয়া কেন্দ্রিজে ডিগ্রি লইয়া বারিফ্টর হইতে চলিতেছেন। কলিকাভা হইতে মাজ্রাজ পর্যান্ত কেবল কয়টা দিনমাত্র আমরা জাহাজে একত্র ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল পরিচয়ের গভীরভা দিনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। একটি সহজ সহুদয়ভার বারা অভি অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি এমন করিয়া আমার চিন্তু অধিকার করিয়া লইলেন যে, পূর্বেব তাঁহার সঙ্গে যে চেনাশোনা ছিলনা সেই কাকটা এই কয়দিনের মধ্যেই যেন আগাগোড়া ভরিয়া গেল।

আশু বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার সঙ্গে আমাদের আজীদ্ধ-সম্বন্ধ হাপিত হইল। তথনো বারিষ্টরী ব্যবসায়ের ব্যুহের ভিতরে চুকিয়া পড়িয়া ল-রের মধ্যে লীন হইবার সময় তাঁহার হয় নাই। মকেলের কুঞ্জিত থলিগুলি পূর্ণ বিকলিত হইয়া তথনো স্বর্গকোষ উদ্মুক্ত করে নাই এবং সাহিত্য-বনের মধ্যক্ষয়েই তিনি তথন উৎসাহী হইয়া ফিরিতেছিলেন। তথন দেখিতাব সাহিত্যের ভাবুকতা একেবারে তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিলাছিল। তাঁহার মনের ভিতরে বে সাহিত্যের হাওয়া বহিত তাহার দখ্যে লাইজেরি-শেল্কের মরজো চামড়ার গদ্ধ এক্বোরেই ছিলনা। সেই হাওয়াদ্ধ সমুক্রপারের অপরিচিত নিকুঞ্জের নানা ফুলের নিঃখাস একত্র হইরা মিলিড, তাঁহার সঙ্গে আলাপের বোগে আমরা বেন কোন্ একটি দূর বনের প্রান্তে বসন্তের দিনে চড়িভাতি করিতে বাইতাম।

করাসী কাব্যসাহিত্যের রসে তাঁহার বিশেষ বিলাস ছিল। আমি তথৰ কড়িও কোমল-এর কবিতাগুলি লিখিতেছিলাম। আমার সেই সকল লেখার তিনি করাসী কোনো কোনো কবির ভাবের মিল দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে এই কথাটাই কড়িও কোমল-এর কবিতার ভিতর দিয়া নামা প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক্ দিয়া গ্রহণ করিবার জন্ম একটি অপরিতৃপ্ত আকাজ্জা এই কবিতাগুলির মূল কথা।

আশু বলিলেন, ভোমার এই কবিতাগুলি যথোচিত পর্য্যারে সাজাইল্প আমিই প্রকাশ করিব। তাঁহারই পরে প্রকাশের ভার দেওয়া হইয়ছিল। "মরিতে চাহিনা আমি স্থাদর ভুবনে"—এই চতুর্দ্দশপদী কবিভাটি ভিনিই গ্রন্থের প্রথমেই বসাইয়া দিলেন। তাঁহার মতে এই কবিভাটির মধ্যেই সমস্ত গ্রন্থের মর্ম্মকথাটি আছে।

অসন্তব নহে! বাল্যকালে যথন ঘরের মধ্যে বন্ধ ছিলাম তথন অন্তঃপুরের ছাদের প্রাচীরের ছিল্ল দিয়া বাহিরের বিচিত্র পৃথিবীর দিকে উৎস্থকদৃষ্টিতে ক্রদয় মেলিয়া দিয়াছি। বৌবনের আরম্ভে মান্সবের জীবনলোক
স্থামাকে তেমনি করিয়াই টানিয়াছে। তাহারও মারুধানে আমার প্রবেশ
ছিলনা, আমি প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিলাম। থেয়া নৌকা পাল তুলিয়া তেউয়ের
উপর দিয়া পাড়ি দিতেছে—তীরে দাঁড়াইয়া আমার মন বুবি ভাহার পাটনিকে হাত বাড়াইয়া ভাক পাড়িত। জীবন বে জীবনবাত্রায় বাহির হইয়
পড়িতে চায়।

### ক্ষিও কোমল।

जीवत्वत्र मासशात्व बीभ वित्रा शिक्षवात्र शहक जामात्र जावाजिक जवकात्र

বিশেষদ্বৰণত কোনো বাধা ছিল বলিয়াই বে আমি পীড়াবোধ করিতেছিলাম সে কথা সত্য নহে। আমাদের দেশের যাহারা সমাজের মাঝখানটাতে পড়িয়া আছে তাহারাই যে চারিদিক হইতে প্রাণের প্রবল বেগ অমুভব করে এমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না 1 চারিদিকে পাড়ি আছে এবং ঘাট আছে, কালো জলের উপর প্রাচীন বনস্পতির শীতল কালো ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে; স্মিগ্ধ পল্লবরাশির মধ্যে প্রচছন্ন থাকিয়া কোকিল পুরাতন পঞ্চমন্বরে ভাকিতেছে—কিন্তু এ ত বাঁধাপুকুর এখানে স্রোভ কোথায়, টেউ কই, সমুজ হইতে কোটালের বান ডাকিয়া আসে কবে ? মামুবের মুক্ত জীবনের প্রবাহ বেখানে পাথর কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া পড়িয়া সাগর্যাতায় চলিয়াছে তাহারই জলোচছাসের শব্দ কি আমার ঐ গলির ওপারটার প্রতিবেশীসমাজ হইতেই আমার কানে আসিয়া পোঁছিতেছিল ? তাহা নহে। যেথানে জীবনের উৎসব হইতেছে সেইথানকার প্রবল স্থাতুংথের নিমন্ত্রণ পাইবার জন্য একলা ঘরের প্রাণটা কাঁদে।

যে মৃত্ব নিশ্চেইত তার মধ্যে মানুষ কেবলই মধ্যাহ্নতন্দ্রার চুলিরা চুলিরা পড়ে সেথানে মানুষের জীবন আপনার পূর্ণ পরিচয় হইতে আপনি বঞ্চিত থাকে বলিয়াই তাহাকে এমন একটা অবদাদে ঘিরিয়া কেলে। সেই অবদাদের জড়িমা হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আমি চিরদিন বেদনা বোধ করিয়াছি। তথন যে সমস্ত আত্মশক্তিহীন রাষ্ট্রনৈতিক সভা ও থবরের কাগজের আন্দোলন প্রচলিত হইয়াছিল, দেশের পরিচয়হীন ও সেবাবিমৃথ যে দেশামুরাগেশ মৃত্রমাদকতা তথন শিক্ষিতমগুলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল—আমার মন কোনোমতেই তাহাতে সায় দিত না। আপনার সম্বন্ধে আপনার চারিদিকের সম্বন্ধে বড় একটা অধৈর্যা ও অসম্বোষ আমাকে ক্ষুক্ক করিয়া ভূলিত; আমার প্রাণ বলিত "ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেয়য়ীন!"

"আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে— হের ঐ ধনীর ছুয়ারে দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে।" এ-ভ আমার নিজেরই কথা। যে সব সমাজে ঐশ্বর্যাশালী স্বাধীন জীবনের উৎসব, সেখানে শানাই বাজিয়া উঠিয়াছে, সেখানে আনাগোনা কলরবের অস্ত নাই; আমরা বাহির প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া পুরু দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছি মাত্র— সাজ করিয়া আসিয়া যোগ দিতে পারিলাম কই ?

শাসুবের বৃহৎ জীবনকে বিচিত্র ভাবে নিজের জীবনে উপলব্ধি করিবার ব্যথিত আকান্তকা, এ যে সেই দেশেই সম্ভব যেখানে সমস্তই বিচ্ছিন্ন এবং কুক্ত কুক্ত কুত্রিমসীমার আবদ্ধ। আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা থড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মৃক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মাসুবের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে ফুর্লন্ড, সে যে ছুর্গম দূরবর্ত্তী। কিন্তু ভাহার সঙ্গে প্রাণের যোগ না যদি বাঁধিতে পারি, সেথান হইতে হাওয়া যদি না আসে, স্রোভ যদি না বহে, পথিকের অব্যাহত আনাগোনা যদি না চলে, তবে যাহা জীর্ণ পুরাতন ভাহাই নৃতনের পথ জুড়িয়া পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত্যুর ভগ্নাবশেষকে কেহ সরাইয়া লন্ধ না, তাহা কেবলি জীবনের উপরে চাপিয়া চাপিয়া পড়িয়া ভাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরোঁদ্রের শেলা জাছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আরত করিয়া নাই, এদিকে ক্ষেতে ক্ষেতে ক্ষেল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যথন বর্ষার দিন ছিল ভখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্পা এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তথন এলোমেলো ছন্দ্র এবং অস্পাই বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়িও কোমলে কেবলমাক্র আকাশে মেঘের রঙ্গা নাছে সেখানে মাটিতে ক্ষ্যলা দেখা দিতেছে। এবার বাস্তবসংসারের সঙ্গে কারবারে ছন্দ্র ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেইটা করিতেছে।

এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেগামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালরের ভিকর



দিয়া বে সমস্ত ভালমন্দ স্থাত্যথের বন্ধুরভার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে ভাহাকে কেবলমাত্র ছবির মত করিয়া হাল্কা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কভ ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সন্মিলন! এই সমস্ত বাধা বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়েক বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন ভাহাকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য্য পরম রহস্টুকুই যদি না দেখানে। যায় তবে আর যাহা কিছুই দেখাইছে যাইব ভাহাতে পদে পদে কেবল ভূল বুঝানই হইবে। মূর্ত্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। ভ্রত্তব খাষমহালের দরজার কাছে প্র্যান্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবন-শ্বতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায়গ্রহণ করিলাম।